|| www.banglainternet.com || Dr. Zakir Naik : Bivinni Dhormo Gronthe Muhammad (S)

সূচিপত্র

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ (সা)

ফারসী ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ (সা)

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ (সা)

ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ (সা)

প্রশ্লোত্তর

# يغفله المقالحت

## বিভিন্ন ধর্ম প্রন্থে হ্যরত মুহাম্মদ (সা)

অনেক মানুষের ভূল ধারণা আছে যে, ইসলাম একটা নতুন ধর্ম। যে ধর্ম পৃথিবীর বুকে এসেছে ১৪শ বছর আগে। আর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মূলত ইসলাম এ পৃথিবীতে আছে সেই সূদূর অতীত থেকেই যখন প্রথম মানুষটা পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াত। আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন। তবে তিনি হলেন সর্বশেষ ও চ্ড়ান্ত নবী এবং আলাহর প্রেরিত শেষ রাসূল। তাকে পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের জন্য। আমাদের পবিত্র কোরআন বলছে—

৬-"এমন কোন সম্প্রদায় নেই যেখানে আমি সতর্ককারী পাঠাইনি।" সূরা ফাতির, আয়াত-২৪,

পবিত্র কোরআনের স্রা রাদ এর ৭ নং আয়াতে ইয়েছে— "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমি পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছি।" পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা পচিশ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন— আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্বদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তবে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আরো বলেছেন— "আমি আপে তোমাকে বলেছি কিছু নবীদের কথা, কিছু রাস্লদের কথা, বাকিদের কথা বলিনি।" অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে সব নবী-রাস্লের কথা উল্লেখ করা হয় নি।

আর আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়ায় প্রায় এক লক্ষ চরিবশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন (এ সহীহ হাদীসটি সংকলিত আছে মিশকাত আল মাসাবাহ শরীক্ষের তিন নং খণ্ডের হাদীস নং ৫৭৩৭) তবে নাম ধরে পবিত্র কোরআনে পঁচিশ জনের কথা বলা হয়েছে।" কিন্তু এই সব নবী রাসূল যারা এসেছেন সর্বশেষ ও রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগে, তারা এসেছিলেন তথু তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য; আর তারা যে কথাগুলো প্রচার করেছেন সেই কথাগুলো মেনে চলা দরকার ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ঐ সময়ের জন্য।

যেসব নবী রাস্ল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লান্ড আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগে এসেছেন, তারা তথুমাত্র তাদের সম্প্রদায়ের জন্য এসেছেন। যেমন স্প্রা সাক্র প্রিটানেরা যিত খ্রিষ্ট বলে, তিনি এসেছিলেন তথু ইন্ধদীদের জন্য, ইসরাইলের জন্য। সূরা ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন "ঈসা নবী (বা যিত খ্রিষ্ট) ছিলেন বনী ইসরাইলের জন্য একজন নবী।" এছাড়াও সূরা ছফের ছয় নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে "ঈসা ইসরাইলবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আমাকে এখানে আল্লাহর রাস্ল হিসেবে পাঠানো হয়েছে।" একই ধরনের কথা পবিত্র বাইবেলেও উল্লেখ আছে যে, যিত খ্রিষ্ট তার অনুসারীদের বলেছেন যে, 'তোমরা কেউ জেনটাইলদের পথ অনুসরণ করো না।' গ্রসপেল অর মেথিউ, অধ্যায়-১০, ভারস্ত্রন ৫-৬), এই জেনটাইল হলো অন-ইহুদী।

তিনি আরো বলেন, তোমরা কেউ সামারিটিল শহরে প্রবেশ করো না। তার বদলে তোমরা ইসরাইলে প্রবেশ করো।" একই ধরনের কথা আছে, গসপেল অব ম্যাথিউর ১৫নং অধ্যায়ের ২৪ অনুচ্ছেদে যেখানে যিও খ্রিষ্ট তার মুখে বলেছেন, "আমাকে পাঠানো হয়েছে গুধুমাত্র ইসরাইলবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য।" তার মানে হলে। কোরআন এবং বাইবেলের কথা মতে যিত খ্রিষ্টকে ওধুমাত্র বনী ইসরাইলীদের জন্য পাঠানো হয়েছে, ইহুদীদের সন্তানদের জন্য। তবে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী।

শুরুতেই আমি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত বলেছিলাম, যেটি সূরা আহ্যাবের ৪০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে যে.

অর্থ ঃ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; তবে তিনি হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং নবুয়াতের সিল মোহর । নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে অবগত আছেন।

যেহেতু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন আল্লাহর সর্বশেষ ও চ্ডান্ত রাসূল, সে জন্য তাকে গুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য বা আরবদের জন্য পাঠানো হয়নি। পবিত্র কোরআনের সূরা আম্বিয়ার ১৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- "আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।"

তাকে পাঠানো হয়েছে প্রাণী জগত এবং মানব জাতির উপর রহমত হিসেবে।

সূরা সাবার ২৮ নম্বর আয়াতে আরো বলা হয়েছে-

অর্থ : আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূল হিসেবে। তুমি তাদের সুসংবাদ দেবে আর পাপ কাজে সর্তক করবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।

যেহেতু মুহাম্বদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। তারপরে অন্য নবী বা রাসূল আসবেন না, সেহেতু তাকে তথুমাত্র মুসলিমদের জন্য বা তথু আরবদের জন্য পাঠানো হয়নি। তাকে পাঠানো হয়েছে পুরো মানব জাতির জন্য। আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কোরআন মাজিদ আল্লাহ তায়ালার বাণী; এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক নায়িলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। তাই কোরআন যা বলছে আমরা তাই মানি। সেজন্য আমরা এটাও মানি যে, নবী মুহাম্বদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। আর এটাও মানি যে তাকে পাঠানো হয়েছে পুরো মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তবে বেশিরভাগ অমুসলিম, সাধারণভাবে সব অমুসলিমই বিশ্বাস করে না যে, কোরআন আল্লাহর বাণী। আর তাই তারা মানতে নারাজ্ব না যে, নবী সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী এবং তিনি পুরো মানুষ জাতির জন্য। এ জন্য অমুসলিমদেরকে বুঝাতে আমি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত থেকে সাহায্য আর নির্দেশনা নেবো। আর আমার মতে এ আয়াতে হেদায়াতের চাবিকাঠি ও অমুসলিমদেরকে বোঝানোর মূল মন্ত্র রয়েছে।

সূরা আল ইমরানের ৬৪ নম্ব আয়াভে উল্লেখ করা হয়েছে-قُلْ يَاهُلُ الْكِلْكِ تَكَالُوا إِلَى كَلِيدَ إِسَرَاءَ بَيْنَانَ وَبَيْكُمْ كُولُونِ إِلَى كَلِيدَ إِسَرَاءً

অর্থ : "এসো সেই কথায় যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এক।"

যখন আমরা অন্য ধর্মের মানুষের সাথে কথা বলবো, সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি যেটা পবিত্র কোরআনে আছে—
এসো সেই কথায় যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এক। চলুন আমরা দেখি যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থলোতে নবী মুহামূদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলা রয়েছে? তাহলে এ অমুসলিমরা যদি
বিশ্বাস করে যে, এই ধর্মগ্রন্থগুলো, যেটা তাদের ধর্মের, সেই ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ থাকে, যদি তারা মনে করে যে এটা আল্লাহর বাণী, তাহলে সেই ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো তাদের মানতে হবে।

প্রথমেই আমরা দেখি, হিন্দু ধর্মগ্রন্থলোতে নবী মুহামদ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কি রয়েছে? হিন্দু ধর্মগ্রন্থতলোকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন শ্রুতি আর স্মৃতি। শ্রুতি হচ্ছে যেটা প্রকাশিত হয়েছে, যেটা সবাই বুঝতে পেরেছে, যেটা মানুষ ওনেছে। বিভিন্ন হিন্দু বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রুতি হলো ঈশ্বরের বাণী। শ্রুতি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। বেদ ও উপনিষদ। বেদ সংস্কৃত শব্দ এসেছে 'বিদ' থেকে, যার অর্থ মানুষের জ্ঞান। আর বেদ প্রধানত চার প্রকার। ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। যদিও এ বেদগুলো ঠিক কোন সময় হতে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে সেটা কেউ জানে না। তবে স্বামী দেবানন্দ স্বরম্বতীর (যিনি হলেন আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা) কথা অনুযায়ী এ বেদগুলোর বয়স একশ একত্রিশ কোটি বছর। তবে বিশেষজ্ঞদের বেশির ভাগের মতে, বেদের বয়স আনুমানিক চার হাজার বছর। পৃথিবীর কোন অংশে এই বেদ প্রথম এসেছিল সেটাও আমরা কেউ জানি না। কার উপর এটা নাজিল হয়েছিল সেটাও আমরা জানি না। যদিও এ ব্যাপারগুলো পরিষ্কার নয় তারপরও হিন্দুরা মনে করে যে এটাই আল্লাহর বাণী এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র হিন্দু গ্রন্থ। এর পরে গুরুত্ব পাবে উপনিষদ। উপনিষদ এসেছে সংকৃত শব্দ 'উপা' থেকে, যার অর্থ কাছে। 'নি' অর্থ নিচে এবং 'ষদ' অর্থ বসা। অর্থাৎ, কাছে এসে বসা। এক সময় ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের পায়ের কাছে বসত এটাকে বলা হচ্ছে উপনিষদ। এটার অর্থ হলো জ্ঞান যা যাবতীয় অজ্ঞতা দূর করে দেয়। পৃথিবীতে দুশোর বেশী উপনিষদ রয়েছে তবে হিন্দুরীতি বলে এর সংখ্যা হলো একশ আট। এগুলোর মধ্যে কিছু উপনিষদকে প্রধান উপনিষদ বলা হয়েছে। কেউ বলে প্রধান উপনিষদ দশটা কেউ বারোটা, শ্রী রাধাকৃষ্ণ ১৮টি নিয়ে বই লিখেছেন। এগুলোকে বলে প্রধান উপনিষদ।

পরের স্তরের ধর্মগ্রন্থতলো হলো খৃতি। খৃতি মানে যা মনে রাখা হয়, অর্থাৎ শ্বরণে রাখা। হিন্দু বিশেষজ্ঞরা বলেন এই শৃতি নামক গ্রন্থগুলো মানুষ লিখেছে— অর্থাৎ ঋষিরা। আর এর অবস্থান শ্রুতির পরে। এগুলোকে বলে ধর্মশাস্ত্র। কারণ, এগুলো বলে যে মানুষ, সম্প্রদায়, সমাজ কিভাবে চলবে। খৃতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিভিন্ন 'পুরাণ'। পুরাণ অর্থ প্রাচীন। এসব পুরাণে বিভিন্ন দেবতা, বিশ্ব সৃষ্টি, সাহিত্য প্রভৃতি উল্লেখ আছে। আর মহাঋষি ব্যাস এ পুরাণগুলোকে ১৮টি খণ্ডে ভাগ করেছেন। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো ভবিষ্যত পুরাণ। ভবিষ্যত মানে ভবিষ্যত। এ পুরাণ ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছে। আর ভবিষ্যত পুরানের তৃতীয় পর্ব তৃতীয় খন্ড ৫-৮ অনুছেদে আছে যে, একজন মেছ আসবেন ভার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে মরুস্থল থেকে। তার নাম হবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাছ আলাইবি ওয়াসাল্লাম)। রাজা ভোজ ও দেবতুল্য মানুষকে স্নান করিয়ে প্রবিত্র করবেন। তাকে স্বাগত জানাবেন সম্মানের মাথে। তার সাথে কথা বলবেন শুদ্ধার সাথে। আর বলবেন, হে মানব জাতির গর্ব, আপনি শ্রতানকে হারানোর জন্য এক বিশাল বাহিনী বানিয়েছেন। মেছ সংস্কৃত শব্দটির অর্থ বিদেশী। তিনি আসবেন সঙ্গীদের নিয়ে। এখানে সঙ্গী মানে সাহাবাদের কথা বলা হছে। আসবেন মরুস্থল থেকে। সংস্কৃত মরুস্থল শন্দের

অর্থ বালিময় স্থান বা মরুভূমি। তার নাম হবে মৃহাক্ষদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাজা ভোজ এ বিদেশীর সাথে কথা বলবেন শ্রদ্ধার সাথে আর বলবেন— হে মানবজাতির গর্ব। আপনারা জানেন যে, মৃহাক্ষদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির গর্ব।

পবিত্র কোরআনের সূরা কালামের ৪নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন— "নিশ্চয় আপনি সবচেয়ে মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"

সূরা আহ্যাবের ২১ নং আয়াতে রয়েছে- "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

পুরাণ আরো বলছে যে, সেই লোক তার বাহিনী নিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমরা জানি আমাদের প্রিয় নবীজি তাই করেছিলেন। এ ভবিষ্যত বাণীই স্পষ্ট করে যে এখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা বলা হয়েছে। কিছু মানুষ বলতে পারে যে, বলা আছে ভোজ রাজার কথা যিনি ছিলেন এগার শতাব্দীতে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জনােরও ৫শ বছর পরে। আর তিনি ছিলেন রাজা শিলাবাহনের দশম বংশধর। এই মানুষগুলাে এটা বুঝতে পারে না যে, এটা মিশরের সম্রাটদের পদবীর মত, তারা রাজাদের পদবী দিত ফারাও। অতীতে অনেক ফারাও ছিল। মাত্র একজন ছিল না। আবার রােমের সম্রাটদের পদবী ছিল সিজার। সিজার একজন ছিলেন না, অনেক ছিলেন। একইভাবে ভারতীয় রাজাদের পদবী ছিল ভোজ। তাহলে ভোজ নামে একজন রাজা ছিলেন না অনেক রাজাই ছিলেন।

এ ভোজ রাজা কিন্তু এগার শতাব্দীর ভোজ রাজা নন। ইনি তারও অনেক আগে রাজত্ব করেছিলেন।

এরপর ভবিষ্যত পুরাণের তৃতীয় পর্ব, তৃতীয় খণ্ডের ১০-১৭ অনুচ্ছেদে আছে- দ্রেচ্ছদের বসবাসের স্থান নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে যে শক্ররা আগে রাজত্ব করতো, সেখানে এসেছে আরো শক্তিশালী শক্র। আমি একজন কে পাঠাবো যার নাম হবে মুহামদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মানুষকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। হে রাজা ভোজ, তুমি পিশাচের রাজ্যে কখনোই যাবে না। কারণ আমি আমার দয়া দিয়েই তোমাকে পবিত্র করবো। তারপর দেবতুল্য একজন মানুষ ভোজ রাজার কাছে এসে বললো যে, আর্য ধর্ম এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা হবে ঈশ্বর পরমাত্মার আদেশে। আমার অনুসারীদের খাতন দেয়া থাকবে। মাথার পিছনে কোন টিকি থাকবে না। তারা মুখে দাড়ি রাখবে। তারা একটা বিপ্লব করবে। তারা প্রার্থনার জন্য ডাকবে। তারা সব হালাল খাবার খাবে। তারা বিভিন্ন পত্তর মাংস খাবে তবে শুকরের মাংস ব্যতীত। তারা লতাপাতার দ্বারা নিজদের পবিত্র করবে না; নিজেদের পবিত্র রাখবে যুদ্ধের মাধ্যমে। তাদের সম্প্রদায়কে বলা হবে মুসলমান। এ ভবিষ্যদাণী আর কারো কথা বলছে না, বলছে সর্বশেষ নবী মুহামদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা।

'বলা আছে আমার অনুসারী তারাই হবে যাদের খাতনা দেয়া থাকবে।' আমরা সবাই জানি, মুসলিমরা খাতনা করে। তাদের মাথার পিছনে টিকি থাকবে না, অনেকে এটাকে বলে শিস্তি। তাদের মুখে দাড়ি থাকবে। তারা একটা বিপ্লব করবে। তারা প্রার্থনার জনা ভাকবে অর্থাৎ আমানের কথা বলা হচ্ছে। মুসলিমরা আজান দেয়। তারা সবাই হালাল খাদ্য গ্রহণ করবে, বিভিন্ন প্রাণীর মাংস খাবে তবে শুকরের মাংস খাবে না। একথা আল্লাহ পবিত্র কোরআনে মোট চার বার বলেছে। যেমন আনামের ১৪৫ নং আয়াতে এবং সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা আছে-

إِنَّمَا كُيْرِمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ.

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পত, তকরের মাংস, রক্ত এবং যে পত আল্লাহর নাম ছাড়া জবাই করা হয়েছে।

যেহেতু পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েকবার বলা হয়েছে যে, ওকরের মাংস খাওয়া হারাম; মুসলিমরা আমরা ওকরের মাংস খাই না।

ভবিষ্যত বাণীতে আরো বলছে যে, তারা লতাপাতার দ্বারা পবিত্র হবে না, তারা যুদ্ধের মাধ্যমে পবিত্র হবে। আর তাদেরকে ডাকা হবে মুসলমান বলে। এ ভবিষ্যত বাণী নিশ্চিত ভাবেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলছে।

ভবিষ্যত পুরাণের তৃতীয় পর্ব, প্রথম খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ২১-২৩ অনুচ্ছেদে আরো বলা আছে— "সাতটা পবিত্র শহর কাশীতে, সেগুলো ভরে গেছে দুর্নীতিতে আর রাক্ষ্যে। সে সময় শ্রেচ্ছদের দেশে প্রেচ্ছ ধর্মের অনুসারীর ভাল মানুষ। তাদের মধ্যে সব ভালো গুণই আছে। আর এ দেশে সব ধরনের পাপই বিদ্যমান আছে। হে ঋষি! তোমার প্রভুর নামকে সমুনুত রেখো।" এখানে আসলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীদের কথা বলা হচ্ছে।

মুহাম্মন সাল্লাল্লান্থ আলাইথি ওয়াসাল্লাম এর কথা বেদেও ভবিষ্যত রয়েছে। অথর্ববেদের ২০ নং গ্রন্থের ১২৭ নং অনুচ্ছেদের ১-১৪ নং মন্ত্র, এটাকে বলা হয় কুন্টাক গুজাক। কুন্টাক অর্থ পেটের ভিতর লুকানো গ্রন্থি। অর্থাৎ এ মন্ত্রগুলোর অর্থ লুকানো আছে। কুন্টাকের আরেকটা অর্থ দুর্দশা থেকে মুক্ত। আরেকটা অর্থ শান্তি। ইসলামেরও একই অর্থ। এর আরেকটা অর্থ পৃথিবীর কেন্দ্র। আমরা জানি যে, পবিত্র মক্কা শহর পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত। পবিত্র কোরআনের সূরা ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে বলা হচ্ছে—

إِنَّ آوَّلَ بَيْنَةٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ اللَّذِي بِبُكَّةَ.

মানুষ জাতির জন্য প্রথম ঘর বানানো হরেছিল বাকায়।

মক্কার আরেকটা নাম বাক্কা। আমি এখানে চারটি মন্ত্র সম্পর্কে বলবো।

অথর্ববেদের ২০ নং গ্রন্থের ১২৭ নং অনুচ্ছেদের ১নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে— তিনি হলেন নরশাংসা। তিনি কাওরাসা, যাকে রক্ষা করা হয়েছে যাট হাজার নক্বইজন শক্রর হাতে থেকে। ২নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে— তিনি উটে চড়া ঋষি। ৩নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে— তিনি মাওয়া ঋষি। ৪নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে— তিনি বৈশবী বের।

১নং মন্ত্র বলছে, তিনি হলেন নরশাংসা। সংস্কৃত নর এর অর্থ একজন মানুষ। শাংসা মানে প্রশংসা বা প্রশংসনীয়। আর আরবী শব্দ 'মুহাম্মদ' এর অর্থ একই। এটাই হলো সর্বশেষ সর্ব শেষ্ঠ ও চ্ড়ান্ত মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম। এর পরে বলছে, তিনি হলেন কাওরাসা। কাওরাসা শব্দের আরেকটা অর্থ হলো শান্তির রাজপুত্র। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তির রাজপুত্রই ছিলেন। এর অন্য অর্থ হলো অভিবাসী বা হিজারতকারী। আমরা জানি নবী সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্ধা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি অভিবাসী ছিলেন। এরপর বলছে, তাকে রক্ষা করা হয়েছে ঘাট হাজার নকাই জন শত্রুর হাত থেকে। আমরা জানি তখন মন্ধায় যে সকল লোক নবী সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিপক্ষে ছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ঘাট হাজার।

২নং মন্ত্রে বলছে— তিনি হবেন উটে চড়া ঋষি। কোন ভারতীয় ঋষি বা ব্রাহ্মাণ কখনোই উটের পিঠে উঠবেন না কারণ, উটে চড়া ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। মনুস্তি ১১ অধ্যায়ের ২০২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "একজন ব্রাহ্মণ কখনো উট বা গাধার পিঠে চড়তে পারবে না।" তাই ইনি এমন কেউ যিনি বিদেশী বা ভারতের অধিবাসী নন।

তনং মন্ত্রে বলছে তিনি হবেন মামা বা মহাঋষি। মামা, কেউ বলে, মৃহাত্মদ কেউ বলে, মহান ঋষি।

৪নং মন্ত্রে বলছে, তিনি হবেন বের। বের অর্থ যিনি প্রশংসা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেক নাম 'আহমদ'। আহমদ এর অর্থ, যে প্রশংসা করে।

অথবিবেদে মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আরো ভবিষ্যতবাণী রয়েছে। ২০ নং থন্থে ২১ নং অনুচ্ছেদের ৬নং মন্ত্রে আহ্যাবের যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই শ্বিকে দশ হাজার শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করা হবে আর তিনি লড়াই না করেই জয়ী হবেন। তিনি একজন কারু। সংস্কৃত কারু শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি প্রশংসা করে। আরবি করলে হবে আহমাদ যেটা নবীজির আরেকটা নাম। বলা হয়েছে তিনি লড়াই ব্যতীত এ যুদ্ধে জিতবেন। আহ্যাবের যুদ্ধে লড়াই না করে মুসলিমরা জয় লাভ করে।

আমরা জানি, আহ্যাবের যুদ্ধে শক্তু পক্ষের সৈন্য ছিল প্রায় দশ হাজার। অথর্ববেদের ২০ নং গ্রন্থের ২১ অনুচ্ছেদের ৭নং মন্ত্রে আছে— মহান ঈশ্বর ক্ষমতাচ্যুত করবেন ২০ জন রাজাকে। আর তিনি আবান্দুকে ষাট হাজার নকাইজন শক্তুর কবল থেকে রক্ষা করবেন। সংস্কৃত আবান্দু অর্থ এতিম। আবান্দু শন্দের আরেক অর্থ প্রশংসনীয়। নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম মুহাম্মদ, যার অর্থ হলো প্রশংসনীয় এবং তিনি এতিম ছিলেন। আর আবান্দু শন্দের আরবী করলে হবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হয়েছে ঈশ্বর করবেন ২০ জন রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত। আর আন্তরা জানি তথনকার দিনে মকাতে আনুমানিক ভাবে ২০টি আলাদা গোত্র ছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাইকে জয় করেন। আর সে সময় নবীজি সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার।

এ একই ভবিষ্যদ্বাণীটা ঋগবেদেও করা হয়েছে। ১নং গ্রন্থ ৫৩ নং অনুচ্ছেদের ১নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে—এখানে তাকে বলা হয়েছে সুষরামা। এর অর্থ যে ব্যক্তি প্রশংসনীয়। যেটা আমাদের নবীজির নামের অর্থ। নবীজির কথা ভবিষ্যতবাণী করে অগ্নির ৬৪ নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে যে, ঝষি তার মায়ের দুধ পান করবেন না। আমরা জানি নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের দুধ পান করেননি।

আর বিবি হালিমা ছিলেন তার দাই মা। এছাড়াও নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলা হয়েছে আহমান। অর্থাৎ যিনি প্রশংসা করেন।

উত্তরচিকার ১৫০০ নং মস্ত্রে, ইন্দ্রের ২নং অধ্যায়ের ১৫২ নং মন্ত্রে, যজুর্বেদের ৩১ অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে, বেদের ৮ নং গ্রন্থের ওনং অনুচ্ছেদের ১০ নং মত্রে, অথব্বেদের ৮নং বইয়ের ৫নং অনুচ্ছেদের ১৬ নং মত্রে, এবং ২০ নং বইয়ের ১২৬ অনুচ্ছেদের ১৪ নং মত্রে আছে যে— নবীজি মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আহমদ এর পাশাপাশি আরেক নামে ডাকা হয়েছে। আর সেটা হলো নরশাংসী। এর প্রথম অংশ নর অর্থ মানুষ বা ব্যক্তি আর শাংসা এর (মূল শব্দ হলো প্রশংসা) অর্থ যে মানুষ প্রশংসনীয়। তাহলে নবীজি সাল্লাল্লান্থ অলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মোহাম্মদ বলে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থভলোর অনেক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

খগবেদের ১নং গ্রন্থের ১৩ নং অনুচ্ছেদের ৩নং মন্ত্রে, ১৮ নং অনুচ্ছেদের ৯নং মন্ত্রে, ১০৬ নং অনুচ্ছেদের ৪নং মন্ত্র, ১৪২ নং অনুচ্ছেদের ৩ মন্ত্র, ২নং গ্রন্থের ৩নং অনুচ্ছেদের ২নং মন্ত্র, ৫নং গ্রন্থের ৫নং অনুচ্ছেদের ২নং মন্ত্র, ১৮২ নং অধ্যায়ের ৫৭ নং অনুচ্ছেদে, যজুর্বেদের ২০ নং অধ্যায়ের ৩৭ অনুচ্ছেদের ৫৭ নং অনুচ্ছেদে, ২৮ অধ্যায়ের ৩১ অনুচ্ছেদে, ৫৫ অনুচ্ছেদে, ২৮ অধ্যায়ের ২নং অনুচ্ছেদে, ১৯ অনুচ্ছেদে, ৪২ নং অনুচ্ছেদে, এভাবে সারাদিন তথু রেফারেন্স দেয়া যাবে যে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থেগুলোতে নবীজির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

হাতে সময় অল্প, না হলে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে প্রদন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা দিয়ে একটা লেকচার দেয়া যেত। তাই হিন্দু ধর্মে মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা নিয়ে আর একটা ভবিষ্যত বাণীর কথা বলবো। আর সেটা হল কলকি অবতার। ভগবত পুরাণে ১২ নং খন্ডের ২নং অধ্যায়ের ১৮-২০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "বিঞ্ছয়স নামে একজন মহত হৃদয়ের ব্রাহ্মণের, ঘরে যে সাম্বলা নামে একটা গ্রামের প্রধান ঘরে জন্মাবে কলকি। তাকে ঈশ্বর উৎকৃষ্ট গুণাবলী দেবেন। আর ঈশ্বর তাকে দিবেন আটটি অলৌকিক গুণ। তিনি সাদা ঘোড়ায় চড়বেন। তার ডান হাতে থাকবে একটি তরবারি।" এরপর ভগবত পুরাণে ১নং খন্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৫ নং মস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে— "কলি যুগে যখন রাজারা হবে ডাকাতের ন্যায়, তখন বিঞ্চয়াসের ঘরে জন্ম নিবে কলি," এছাড়াও পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪নং মত্রে বলা হয়েছে— "বিঞ্চয়াস নামে এক ব্যক্তির ঘরে, যিনি মহত হৃদয় ব্রাহ্মণ, যিনি সাম্বলা গ্রামে প্রধান, তার ঘরে জন্ম নিবে কলি।" কলকি পুরানের দিতীয় অধ্যায়ের ৫নং মত্রে বলা হয়েছে— "কলকিকে চারজন সাহায়্য করবে, ৭নং মত্রে বলা হয়েছে— "কলকিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবদৃত বা ফেরেশতারা সাহায়্য করবে।"

কলকি পুরানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১নং মন্ত্রে বলা হয়েছে- "বিঞ্যাস নামে এক ব্যক্তির ঘরে সুমতির গর্ভে কলিক অবতার জন্মাবে।" আবার ১৫নং মন্ত্রে আছে- তিনি মাধব মাসের দ্বাদশ দিনে জন্ম নিবেন।

এক কথায় হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের এ কথাগুলি কলিক অবতার সম্পর্কে বলা হয়েছে। কথাগুলি সাজিয়ে আরো সংক্ষেপে বলছি। প্রথমত— তাঁর বাবার নাম হবে বিঞ্গাস। বিঞ্ মানে ঈশ্বর আর ইয়াস মানে ভৃত্য। অর্থাৎ ঈশ্বরের ভৃত্য। এটার আরবি করলে হবে আব্দুল্লাহ। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাবা। দ্বিতীয়ত তার মায়ের নাম হবে সুমতি। সুমতি এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ প্রশান্ত, প্রশান্তি, শান্তি। এর আরবি শব্দ হবে আমিনাহ। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাতা। তৃতীয়ত তিনি জন্ম নিবেন সাম্বালা নামে একটি গ্রাম। সাম্বালা মানে একটি প্রশান্ত এবং শান্তির জায়গা। আমরা জানি মক্কাকে বলে দারুল আমান বা শান্তির ঘর। নবীজি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। এরপর বলা হয়েছে, তিনি সাম্বালার প্রধান ব্যক্তির ঘরে জন্ম নিবেন। আমরা জানি তিনি মক্কার প্রধান ব্যক্তির ঘরে জন্ম নিয়ে ছিলেন। চতুর্থত বলা হয়েছে তিনি মাধব মাসের দ্বাদশ দিনে জন্মাবেন। আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মেছিলেন। আরো বলা হয়েছে যে তিনি হবেনু শেষ ঝুমি বা শেষ নবী।

আমরা জানি, পবিত্র কোরআনের সূরা আহ্যাবের ৪০নং আয়তে বলা হয়েছে- মুহামন সারাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়, তবে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং নবুওয়াতের সীল মোহর। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত।" তাহলে কোরআন বলছে যে, নবীজি সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ রাসূল।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ ঋষি প্রথমবার− তার জ্ঞান বা আলোক প্রাপ্ত হবেন রাতের বেলা একটি গুহার ভিতর, তারপর তিনি উত্তর দিকে রওনা গিয়ে ফিরে আসবেন।

আমরা জানি মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ওহী পেয়েছিলেন হেরা গুহায় রাতের বেলার জাবলে নূর পর্বতে। পবিত্র কোরআনের সূরা দুখানের ২-৩ নং আয়াতে এবং সূরা ক্দরের ১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

অর্থ ঃ নিকর আমি মহিমানিত রাতে কোরআন নাথিল করেছি।

আমরা জানি মহানবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করেন, মদীনা মঞ্চার উত্তর দিকে এবং তিনি পরে আবার মঞ্চায় ফিরে আসেন। আরো বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাকে দেবেন অতি উৎকৃষ্ট গুণাবলী এবং আটটি অলৌকিক শক্তি। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ মতে এ আটটি অলৌকিক শক্তি হলো– জ্ঞান, আত্মসংযম, জ্ঞান বিতরণ, অভিজাত বংশ, সাহসিকতা, কম কথা বলা, মহানুভবতা এবং পরোপকারিতা।

এ আটটি গুনের সবগুলিই সর্বশেষ ও চ্ড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তারপর বলা হয়েছে তিনি হবেন পৃথিবীর সব মানুষের পথ প্রদর্শক। পবিত্র কোরআনের সূরা সাবার ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

অর্থ ঃ আমি আপনাকে পাঠিয়েছি পুরো মানব জাতির দূত সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তবে অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

এরপর বলা হয়েছে যে, কলকি অবতার একটি সাদা ঘোড়ায় চড়বেন। আমরা জানি যে, নবীজি সাল্পাল্যন্থ আলাইহি ওয়াসাল্পাম বোরাকে চড়েছিলেন যখন তিনি মিরাজে যান। এরপর আরো বলা হয়েছে যে, তার জানা হাতে একটি তরবারি থাকবে। আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্পাল্পান্থ আলাইহি ওয়াসাল্পাম যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য তার জান হাতে তরবারি থাকত। আবার বলা হয়েছে যে, তিনি অজ্ঞ লোকদের সরল পথে পরিচালিত করবেন। আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্পাল্পান্থ আলাইহি ওয়াসাল্পাম আরবদেরকে পথ দেখিয়েছিলেন। আরবে সে সময়কে বলা হত আইয়ামে জাহেলিয়া বা অক্ততার ও অন্ধকারের যুগ। আর মুহাম্মদ সাল্পাল্পান্থ আলাইহি ওয়াসাল্পাম কোরআন ও আল্পাহর সাহায্যে আরবদের অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছিলেন। এরপর বলা হয়েছে, তাকে সাহায্য করবে চারজন সহচর। এখানে চারজন সাহাবীর কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)। তারপর বলা হয়েছে যে, তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবদূত বা ফেরেশতারা সাহায্য করবে। পবিত্র আল-কোরআনের সূরা ইমরানের ১২৩-১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ نَعَصَرَكُمُ اللَّهِ صَدْرَ ۗ الْتُصُرُ الْآنِصُ الْآنِكُمُ الْآنِكُمُ اللَّهُ اللَّمَ لَيَعَكَّكُم مَ شَكَّ أُوْدَى إِذَى كُوْلُ لِلْمُؤمِدِيْنَ اَلَنْ يَسَكُمْ اَنْ يَشَمَّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِعَلْقَةِ الْفِي مِينَ الْمَلْقِكَةِ مُشَوِلِيْنَ . بَلَى اَنْ تَصْبِعُرُوا وَتَسَّقُوا وَبَاتُو كُمْ مِينَ فَوْرِهِمْ خِذَا يُنْفُودُ كُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الْفِي مِينَ الْمُلْتَكِةِ مُسُوّمِيْنَ . অর্থ ঃ এছাড়াও সূরা আনফালের ৪-৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে ফেরেশতারা নবীজির সাহায্য করেছিল। আর মুসলমানরা সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে। এখানে আমি সংক্ষেপে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে কলকি অবতার সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তা তুলে ধরলাম।

### ফরাসী ধর্ম প্রন্থে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এবার দেখা যাক ফারসী ধর্মে হযরত মুহান্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বর্ণিত হয়েছে। জরপুষ্ট হলেন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এটাকে পারসিজমও বলা হয়। এটার উৎপত্তি হয়েছে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে পারসিয়াতে। এ পারসিমজকে আরো বলা হয় মেগিয়ানিজম অথবা যে ধর্মের অনুসারীরা অগ্নি পূজা করে। পারসিদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ হলো দশাতির এবং আভেস্তা। আভেস্তাকে আবার জেন্দ আভেস্তাও বলা হয়। দশাতির দুই ভাগ। ক্ষুরধা দশাতির ও করণ দশাতির। আভেস্তারও আবার দুই ভাগ, ক্ষুরধা আভেস্তা ও করণ আভেস্তা। অনেকে এওলোকে বলে জেন্দ বা মহাজেন। আপনারা যদি এই পারসি ধর্মগ্রন্থ পড়েন, সেখানে অনেক জায়গাতেই দেখবেন নবীজি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লায় এর কথা বলা আছে।

জেন্দ আন্তেন্তার নফারভান্তি ইয়ান্তের ২৮ অধ্যায়ের ১২৯ অনুচ্ছেদে আছে-তার নাম হবে আন্তাবেদ আরেতা অর্থাৎ জয়য়ুজ। তার আরেকটা নাম হবে সোশিম। বলা হয়েছে যে তাকে এখানে ডাকা হবে সোশিম। আমরা জানি নবীজি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ জিতেছিলেন, অনেক যুদ্ধ জিতেছিলেন তাই তিনিই আন্তাবেদ আরেতা। ইতিহাসের বিশ্ব কোষের কথা অনুযায়ী সোশিয়েনথ অর্থ যে লোক প্রশংসার যোগ্য বা যে প্রশংসা করেছে। যার আরবি করলে হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে পারসি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম বর্ণিত হয়েছ। এর পরে বলা হয়েছে তিনি হবেন আন্তবেদ আরেতা। এর মানে হলো প্রশংসাকারী। এটা নবীজি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেকটা নাম আহমাদ। আহমাদ শব্দের অর্থ যে প্রশংসা করে।

জেন্দ আবেস্তার জামিয়াধ ইয়ান্তের ১৬ অধ্যায়ের ৯৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— তার বন্ধুরা চলে আসবে। অর্থাৎ আন্তবেদ আরেতার বন্ধুরা। তারা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তারা চিন্তা ভাবনা করবে, ভাল কথা বলবে, ভাল কাজ করবে আর তাদের জিহবায় কোন মিথ্যা থাকবে না। এখানে নবীজি সাহাবীগণের কথা বলা হচ্ছে।

এখানে সাহাবীদের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ নবীজি (স) এর সহচরেরা, তারা ভাল মানুষ হবে। তারা চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবে, ভাল কথা বলবে, ভাল কাজ করবে তাদের জিহবায় মিথ্যা থাকবে না অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা বলে না। আর আমরা জানি সাহাবিগণ সর্বদা সত্য কথাই বলতেন।

দশাতিরেও মহানবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এটা পারসিদের আরেকটা ধর্ম গ্রন্থ। দশাতির মানে দশ, আর তিরমান খন্ড অর্থাৎ যে বইটার দশটা ভাগ আছে। এটা দকুর শব্দের বহুবচন আর এর ধর্মীয় আইন। দশাতিরে উল্লেখ আছে- পারসিরা যখন তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে, যখন তারা নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে, তখন মরুভূমি থেকে একজন লোক আসবে তার অনুসারীরা পারসিদের বশে আনবে। আর তারা পারসিদের রাজ্য জয় করবে। তারা মানব জাতির জন্য একটা অনুহাই হবে। তারা তাদের মন্দিরের তেতর অগ্নি পূজা করবে না। তারা ইবরাহীমের ঈশ্বরের ঘরের দিকে মুখ

করে প্রার্থনা করবে। তারা কখনো মূর্তি পূজা করবে না। তারা পারসিয়ার প্রভু ও শাসক হবে। এছাড়াও তারা পারসিয়ার অন্যান্য ধর্মীয় স্থানেও রাজতু করবে।

তাদের নবী খব যক্তিবাদী হবেন আর অলৌকিক কাজ করবেন। এ ভবিষ্যত বাণী আমাদের নবী সাল্লাল্লাভ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাই বলেছেন।

বুন্দাহিসোর ৩০ অধ্যায়ের ৬-২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সোশিয়েন হবেন শেষ নবী। এটার অর্থ হলো প্রশংসনীয় অর্থাৎ মুহাশ্বদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এখানে উল্লেখ রয়েছে যে মুহাশ্বদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবেন শেষ নবী। এটা হলো সংক্ষেপে পারসী ধর্মগ্রন্থগুলোতে আমাদের নবীজির বর্ণনা।

#### বৌদ্ধ ধর্মে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রায় সব বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থেই আছে যে, ভবিষ্যতে একজন মাইত্রি আসবেন। চিক্কভাতি সিনহনাদ সূতানতার ডি-১১১৭৬- এ বলা আছে- আরেকজন বৃদ্ধ আসবেন, তিনি মাইত্রি। তিনি পবিত্র, সবার উপরে, তিনি আলোকপ্রাপ্ত। তিনি খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী। তিনি মঙ্গলজনক, যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান। তিনি অলৌকিকভাবে আহরিত জ্ঞান পুরো পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি একটা ধর্ম প্রচার করবেন, যেটা শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকরে আর শেষেও গৌরবময় থাকরে। তিনি একটা জীবন দর্শনা প্রচার করবেন যেটা হবে সত্য এবং শ্বাসত। তার সাথে কয়েক হাজার সন্নাসী থাকবে। যেখানে আমার সাথে কয়েকশ সন্নাসী থাকে। একথা আরো বলা হয়েছে Sacerd Book of East-এর ৩৫নং খন্ডের ২২৫নং পৃষ্ঠায় একজন মাইত্রি আসবেন যার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর শুণ থাকবে। এরপরে বলা হয়েছে যে, তিনি হাজার হাজার মানুষকে নেতৃত্ব দেবেন যেখানে আমি দিয়েছি মাত্র কয়েকশ মানুষকে। গসপেল অব বৃদ্ধ এর ২১৭ ও ২১৮ নং পৃষ্ঠায় আরো আছে- যে, আনন্দ বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, হে আশির্বাদ প্রাপ্ত! আপনি চলে গেলে কে আমাদের পথ দেখাবে? জবাবে গৌতম বৃদ্ধ বললেন- আমি পথিবীর প্রথম বৃদ্ধ নই। এমনকি শেষ বৃদ্ধও আমি নই। ভবিষ্যতে আরেকজন বৃদ্ধ পৃথিবীতে আসবেন, তিনি পবিত্র, সবার উপরে, আলোক প্রাপ্ত, এবং খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী হবেন।

যিনি মঙ্গলজনক, যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান। তিনি প্রচার করবেন সর্বোত্তম ধর্ম। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তা শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে আর শেষেও গৌরবময় থাকবে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তার ভিত্তি হবে সত্য আর সেটাই হবে শ্বাসত জীবন দর্শন। আর তার থাকবে হাজার হাজার শিষ্য যেখানে আমার আছে মাত্র কয়েকশ। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ তাকে প্রশ্ন করলেন- আমরা তাকে কিভাবে চিনতে পারবং বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, তাঁর নাম হবে মাইত্রি। মাইত্রি অর্থ ক্ষমাশীল, স্লেহময়, দয়ালু, করুণাময়। এ শব্দটার আরবি করলে হবে রাহমা। সুরা আধিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَمَّا أَرْسُلْتُكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ আমি ডোমাকে সমগ্র মানুষ ও জীব জগতের প্রতি রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি। এই রাহমা শব্দ এবং এর সমার্থক শব্দ ক্ষমা কোরআনে এসেছে সব মিলিয়ে ৪০০৯ বার। আর কোরআনের গুধুমাত্র সূরা তাওবা ছাড়া বাকী সব সূরাই "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" দিয়ে তরু করা হয়েছে। তাহলে বৌদ্ধ ধর্মে মাইত্রি সম্পর্কে যে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

নবীজি সম্পর্কে বৌদ্ধ ধর্মে আরো অনেক ভবিষ্যতবাণী আছে। Sacerd Book of East-এর ১১নং খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় আছে নহা পরিনিব্বান সূত্রা ২নং অধ্যায়ের ৩২ অনুচ্ছেদে আছে নগীতম বৃদ্ধের ক্ষেত্রে তার কোন প্রকাশ্য অথবা গোপন শিক্ষা ছিল না। "হে আনন্দ তথাগতরা বা শিক্ষকরা জ্ঞান লুকিয়ে রাখবে না। জ্ঞানটা তোমাদের নিজের কাছে রেখে দেবে না। এটা প্রচার করতে হবে।" আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্লাক্সাহ আলাইহি ওয়াসায়্লাম আল্লাহর কাছ থেকে ওহী হিসেবে যা পেয়েছিলেন, সেটা সবার মাঝে প্রচার করেছেন। আর সাহাবাগণকে বলেছেন এগুলো মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখ না। মানুষের মাঝে এগুলো প্রচার করো। ভবিষ্যতবাণীতেও তাই বলা হয়েছে। এখানে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কিছুই নেই, সবকিছুই মানুষের মাঝে প্রচার করতে হবে।

Sacerd Book of East-এর ১১ নং খণ্ডের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় আরো আছে- মহা পরিনিব্বান সুত্তার ৫ অধ্যায়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় বলা আছে যে, গৌতম বুদ্ধের যেমন এক পরিচারক আছে আনন্দ, তেমনি মাইত্রিরও এক পরিচারক থাকবে। ইতিহাস বা নবীজি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত থেকে আমরা জানি, নবীজি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচারকের নাম ছিল হযরত আনাস (রা)। তিনি ছিলেন মালিকের পুত্র। হযরত আনাস (রা) বলেছেন- আট বছর বয়সে আমার বাবা-মা আমাকে নবীজির হাতে তুলে দেন। তার মা নবীজিকে বলেছিলেন- হে আল্লাহর রাসূল!- একে আপনার পরিচারক হিসেবে গ্রহণ করুন। হযরত আনাস (রা) বলেছেন নবীজি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের ছেলের মতই দেখতেন। আমরা জানি হযরত আনাস (রা) সব সময় নবীজির সঙ্গে থাকতেন, এমনকি বিপদের সময়ও। এভাবে আনন্দের সাথে তাকে তুলনা করা যায় যে, যখন গৌতম বুদ্ধের দিকে একটা পাগলা হাতী তেড়ে এল আনন্দ তখন বুদ্ধের সামনে দাড়িয়েছেন। একইভাবে ওহুদের যুদ্ধের সময় শত্রুরা যখন নবীজিকে যিরে ফেলল, হযরত আনাস (রা) নবীজের পাশেই ছিলেন তার বয়স ছিল এগার বছর। হনাইনের যুদ্ধেও শত্রুর তীরনাজ বাহিনী নবীজিকে যিরে ফেলল আনাস (রা) তখনো নবীজি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে ছিলেন। তাহলে এ ভবিষ্যত বাণীও সত্য হল যে, মাইত্রির এক পরিচারক থাকবে।

গসপেল অব বৃদ্ধ এর ২১৪ নং পৃষ্ঠায় আছে যে মাইত্রির ছয়টা ওঁণ থাকবে। তিনি রাতের বেলা আলোকপ্রাপ্ত হবেন, আলোক প্রাপ্ত হওয়ার পর উজ্জ্বল হবেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন, তিনি রাতের বেলা মারা যাবেন, মারা যাবার সময় তিনি উজ্জ্বল হবেন, মারা যাওয়ার পর এ পৃথিবীতে আর কখনো তাকে স্বশরীরে দেখা যাবে না। এ ছয়টা গুণাবলী মহানবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছিল।

প্রথমতঃ আমরা জানি নবীজি (স) রাতের বেলায়ই প্রথম ওহী লাভ করেন। কোরআনের সূরা দুখানের ২ ও তনং আয়াত এবং সূরা কুদরের ১নং আয়াতে আছে— কোরআন নাযিল হয়েছিল— মহিমায়িত রাতে। দ্বিতীয়তঃ তিনি উজ্জ্বল হবেন। আমরা জানি যে, আমাদের নবীজি (স) তখন উজ্জ্বল হয়েছিলেন, আলোকিত হয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন। আমরা জানি তিনি স্বাভাবিকভাবেই মারা গেছেন। চতুর্থতঃ তিনি মারা যাবেন রাতের বেলা। আর আয়েশা (রা) এর হাদীস থেকে আমরা জানি যে, নবীজির ঘরে প্রদীপে তেল ছিল না; তিনি পাশের বাড়ি থেকে তেল ধার নিলেন। অর্থাৎ নবীজি (স) মারা যাবার সময় রাত ছিল। পঞ্চমতঃ তিনি মারা যাওয়ার সময় উজ্জ্বল হবেন। হযরত আনাস (রা) বলেছেন যে, নবীজি মারা যাবার সময় খুব উজ্জ্বল ছিলেন।

সবশেষেঃ মারা যাবার পর তাকে আর কখনো স্বশরীরে পৃথিবীতে দেখা যাবে না। আমরাও জানি যে, তিনি আর ফিরে আসবেন না। মদীনায় তার রওজা রয়েছে। তাকে স্বশরীরে আর দেখা যাবে না। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ কর। এসব কথা শুধুমাত্র নবীজি সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাতেই খাটে।

Sacerd Book of East-এর ১০ খন্ডে ৬৮ পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছ- তথাগতরা তথু প্রচার করবে। অর্থাৎ যে বুদ্ধরা আসবেন তারা তথু প্রচার করবেন। সূরা গাসিয়ার ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

অর্থ ঃ তোমার কাজ তথু ধর্ম প্রচার করা।

Sacerd Book of East-এর ১০ খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় আরো আছে- স্বর্গে যেতে হলে তোমার ভাল কাজগুলোর দরকার হবে।

সূরা আসরের ১-৩ নম্বর আয়াতের আল্লাহ বলেছেন- "আসরের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে, তারা ব্যতীত যাদের বিশ্বাস আছে, যারা মানুষকে ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়ের পথে আনে; বেহেশতে যাওয়ার জন্য শর্ত হলো ন্যায়-নিষ্ঠতা। যে কথা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও আছে।

ধর্মপরা মান্তা সন্তার ১৫১ তে সর্বশেষ বৃদ্ধ বা মাইত্রির বর্ণনায়— বলা আছে, তিনি হবেন মানব জাতির প্রতি করু না। তিনি হবেন ভদ্র, মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত, দয়ালু, আর তিনি হবেন সত্যবাদী। এসব কথাগুলো তথুমাত্র সর্বশেষ ও চ্ড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায় প্রযোজ্য। এ হল সংক্ষেপে বৌদ্ধ ধর্ম প্রয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা।

#### ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রিষ্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। বাইবেলের দুইটা খণ্ড। ওন্ড টেক্টামেন্ট আর নিউ টেক্টামেন্ট। কেথোলিক প্রিষ্টানদের মতে বাইবেলে ৭৩টা বই আছে। আর প্রোটেক্টান্টদের মতে, তারা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ ওন্ড টেক্টামেন্ট থেকে সাতটা বই বাদ দিয়েছে। তাই তাদের বাইবেলে আছে ৬৬ টা বই। এদিকে কেথোলিক আর প্রোটেক্টান্টদের নিউ টেক্টামেন্ট সেখানে সাতাশটা বই আছে। কিন্তু কেথোলিকদের মতে ওন্ড টেক্টামেন্টে আছে ৪৬ টা বই। প্রোটেক্টান্টদের মতে সেখানে ৩৯টি বই আছে। ওন্ড টেক্টামেন্টে সে সব নবীদের কথা বলা আছে যারা ঈসা (আ) এর পূর্বে এ পৃথিবীতে এসছিলেন। আর নিউটেক্টামেন্টে যিণ্ড খ্রিষ্টের জীবন আর তার সময়ের কথা বলা হয়েছে।

আমরা প্রথমে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা নিয়ে কথা বলবো। ওল্ড টেস্টামেন্টের Book of Deuteronomy এর ১৮ অধ্যায় ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— মহান ঈশ্বর বলেছেন, আমি তোমার মত করে তোমার ভাইদের মধ্য হতে একজন নবীকে পাঠাবো। আমি তাকে ধর্ম প্রচার করতে বলবো। সে আমার আদেশে সব কথা বলবে। বি

ঈশ্বর বলছেন আমি একজন নবী পাঠাবো তোমার ভাইদের মধ্য হতে যে তোমার মত হবে। অর্থাৎ মূসা (আ) এর মত হবে। আর খিষ্টানরা বলে যে এ কথাগুলো বলা হচ্ছে যিত খ্রিন্ট বা ঈসা (আ) সম্পর্কে। তাদেরকে যদি বলি যে, এটা কিভাবে ঈসা (আ) সম্পর্কে হয়; তারা বলে যে, যে নবী আসবেন তিনি মৃসা (আ) এর মত হবেন, আর ঈসা (আ) ছিলেন মৃসা (আ) এর মতই। তারপর যদি বলি তাদের মধ্যে মিলটা কোধায়া তারা তথন বলে যে, মৃসা ও ঈসা (আ) তারা দুজনেই আল্লাহর নবী ছিলেন। আর তারা দুজনেই ইহুদী। তাই এখানে যিও বা ঈসা (আ) সম্পর্কেই বলা হয়েছে। এই দুটো ব্যাপার এক হলেই যদি দাবী করা হয় যে, তিনি নবী ছিলেন আর ইহুদী ছিলেন, তাহলে বাইবেলে যতজন নবীর উল্লেখ আছে মৃসা (আ) এর পরে সবার বেলায় এটা খাটে। যেমন ধরেন সোলায়মান, ইজিফিয়েল, আইজেক, আইজায়া, দানিয়েল, হোসিয়া, জোয়েল, জন্দা ব্যাপিস্ট। তারা সবাই আল্লাহর নবী। সবার বেলারই এটা খাটে।

ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায় এই ভবিষ্যদ্বাণী সবচেয়ে বেশী মিলে যায় আমাদের নবী মুহাশ্বদ সাল্লাল্লান্থ আলাইছি ওয়াসাল্লাম এর সাথে। আসুন দেখি ভবিষ্যদ্বাণীতে কি বলা হয়েছে? এখানে বলা হয়েছে যে, আমি একজন নবী পাঠাবো তোমার ভাইদের মধ্য হতে যে তোমার মত হবে অর্থাৎ মূসা (আ) এর মত। লক্ষণীয় যে, মূসা আর মুহাশ্বদ (স) তারা দুজনেই জন্মেছিলেন স্বাভাবিক ভাবে। তবে যিও বা ঈসা স্বাভাবিকভাবে জনা নেননি, তিনি কোন পুরুষের ঔরষজাত হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি।

পবিত্র কোরআনের সূরা ইমরানের ৪৫-৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন— তিনি কোন পুরুষের ঔরসজাত হয়ে জন্মননি, তিনি অলৌককভাবে জন্মেছেন।" এছাড়াও বাইবলের গসপেল অফ ম্যাথিউর ১নং অধ্যায়ের ১৮ অনুচ্ছেদে ৩৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মূসা (আ) এর মত। কিন্তু ঈসা (আ) মূসা (আ) এর মত ছিলেন না। এরপর আরো দেখবেন, মূসা (আ) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজনেই বিবাহিত ছিলেন। তাদের সন্তান ছিলো। কিন্তু বাইবেলের কথা মতে ঈসা (সা) অবিবাহিত ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিলো না। তাহলে যিও মূসার মত ছিলেন না। বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসা (আ) এর মত ছিলেন।

मृत्रा (আ) এবং মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজনেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু यिও বা ঈসা
(আ) স্বাভাবিকভাবে মারা যাননি। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১৫৭-১৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা
বলেছেন
بَلُ رُفَعُهُ اللّهُ الْكِهُ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

অর্থ ঃ "আল্লাহ ঈসা (যিওকে) তার কাছে তুলে নিয়েছেন।"

আমরা জানি তিনি মারা যাননি। আর ভালো করে বাইবেল গড়লেও প্রমাণ করা যায় তিনি মারা যাননি। কিতৃ বিষ্টানরা মনে করে যে যিত বা ঈসা ক্রশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তবে তর্কের খাতিরে এই কথা মেনে নিলেও বলতে হবে, যিও ঈসা (আ) এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।

খ্রিষ্টানরা বাইবেলের ভূল ব্যাখ্যা করে। তারপরও সেটা মানলে এটা জানবেন যে যিওর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।
আমরা মানি তাকে জীবিত ভূলে নেয়া হয়েছে, তাহলে আমরাও জানি তার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ ঈসা (আ)
মূসা (আ) এর মত নয় বরং মুহাখদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃসা (আ) এর মত।

মূসা (আ) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দুজনেই নতুন শরীয়ত এনেছেন। তবে বাইবেলের ভাষ্য মতে যিও বা ঈসা (আ) নতুন কোন শরীয়ত আনেননি। বাইবেলের গসপেন অব ম্যাধিউ ৫নং অধ্যায়ের লেকচার সমগ্র - ৩৭ (ক)

১৭-১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- ভেব না যে আমি নবীদের শরীয়ত ধ্বংস করতে এসেছি আমি ধ্বংস করতে আসিনি, পূর্ণ করতে এসেছি।

মুসা (আ) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীতে শাসক হিসেবে ছিলেন অর্থাৎ কেউ অপরাধ করলে তাকে মৃত্যুদও দেয়ার ক্ষমতা রাখতেন। এক্ষেত্রে যিও বা ঈসা (আ) এর এ ক্ষমতা ছিল না। গসপেল অব জন এর ১৮ অধ্যায়ের ৩৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, যিও তার নিজের মুখে বলেছেন "আমার রাজতু এ পৃথিবীতে নয়।"

মুসা (আ) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাদের সময়ের অনুসারীরা আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিয়েছিল। যিও খ্রিস্টের সময় বেশিরভাগ লোক তাকে আল্লাহর নবী বলে মেনে নেয়নি।

গসপেল অব জনের ১নং অধ্যায়ের ১১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে— সবাই তাকে ত্যাগ করেছিল। তাহলে ভাল তাবে লক্ষ্য করলে আপনারাও বুঝবেন যে, মৃহাদ্দ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মৃসা (আ) এর মত। কিন্তু ঈসা (আ) মৃসা (আ) এর মত নন। তাহলে এই ভবিষ্যত বাণীটা মূলত নবীজি সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেই করা হয়েছে।

এখানে দক্ষণীয় বলা হয়েছে আমি একজন নবী পাঠাবো তোমার ভাইদের মধ্য হতে। আর আমরা জানি, আরবরা ইহুদীদের জ্ঞাতি ভাই। মুসা নবী ইহুদী ছিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আরব। অর্থাৎ আরব আর ইহুদীরা জ্ঞাতি ভাই।

এখানে আরো বলা হয়েছে যে, আমি একজন নবী পাঠাবো যে তোমার মত করে, আমার কথামত ধর্মপ্রচার করে, সে আমার আদেশ পালন করবে। আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর যা ওনেছিলেন তাই প্রচার করেছিলেন। যেন তাঁর মুখ দিয়ে আল্লাহর কথাই বের হচ্ছে। আর আল্লাহর আদেশেই তিনি পালন করেছিলেন। তাই এ ভবিষ্যত বাণীতে আসলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাই বলা হয়েছে।

Book of Deutronomy-এর ১৮ নং অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে- "তোমরা আমার কথা না মানলে আমি তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নিবো।" তার মানে যারা এ নবী বা মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ওনবে না, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতিশোধ নিবেন। বুক আর আইজায়া এর ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং অনুচ্ছেদের আছে- আসমানী কিতাব যাকে দেয়া হবে সে শিক্ষিত নয়। কিতাব দেয়া হবে সেই নবীকে যে শিক্ষিত নয়। তাকে যখন বলা হবে যে এটা পড়, সে বলবে আমি পড়তে জানি না। আর আমরা জানি নবীজি সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে এসে ওহী জিবরাঈল (আ) তাকে বললেন ইকরা, পড়। তিনি বললেন আমি পড়তে জানি না। এভাবে উক্ত বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী মতে আসমানি কিতাব যে নবীকে দেয়া হলো, তিনি হলেন অশিক্ষিত তা সত্যি হলো। আমরা জানি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরক্ষর ছিলেন। তিনি ছিলেন উম্মী আর যথন তাকে বলা হবে, পড়, তিনি তখন বলবেন, আমি পড়তে জানি না। নবীজি সেটাই বলেছিলেন।

এছাড়া ওন্ত টেন্টামেন্টে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা নাম ধরেও বলা হয়েছে। এটা বলা হয়েছে Song of Solomon -এর ৫ অধ্যায়ের ১৬ অনুচ্ছেদে যে, তার কণ্ঠ খুব মিষ্টি, সে খুব প্রিয়পাত্র, সে আমার প্রিয়জন, সে আমার বন্ধু, শোন জেরুজালেমের কন্যারা।" হিব্রুতে মৃহাশ্বাদিন শন্দটার অনুবাদ করা হয়েছে যে, খুব প্রিয়পাত্র। তবে সেমেটিক ভাষায় আরবী বা হিব্রুতে 'হুম' দিয়ে সন্মান বোঝানো হয়।

যেমন হলো, আল্লাহ এলোহিম অর্থাৎ সম্মান দেখানো। তেমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান দেখিয়ে মুহাম্মাদিন বলা হচ্ছে। অর্থাৎ ওল্ডটেস্টামেন্টে নবীজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখন যদি পড়েন, দেখবেন এটার অনুবাদ করা হয়েছে অত্যন্ত প্রিয় পাত্র।

এবার দেখা যাক নিউটেন্টামেন্টে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাস্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমি যদি খ্রিষ্টানদের কথা বলি, ওল্ডটেন্টামেন্টে যা বলা আছে সেটা তারা মেনে নেবে কারণ এটা তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেরই একটা অংশ। সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- তারা অনুসরণ করে নিরক্ষর নবীকে,যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাত এবং ইঞ্জিলে।"

সূরা সফ এর ৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন~

وَاذْ قَالَ عِيْسِنَى ابِنُ مُرْيَسَمَ يَبْنَئِي إِشْرَا ءِ يُلُ اتِّبِى رَسُولٌ اللَّهِ الْيَبْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنُ يَدَى مِنَ التَّوْدِاْسَةِ وَمُبَشِّرًا ُ بَرُ شُولِ يَاتِقْ مِنْ يَعْدِى اشْهُ أَهُ اَحْمَدُ ..

অর্থ ঃ "যিও বা ঈসা (আ) ইবনে মরিয়াম ইসরাইলবাসীদের বলছেন— আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি। আমার পূর্বে যেসব নবী রাসূল এসেছেন আমি তাদের সমর্থক। আর সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমার পরে একজন নবী আসবেন যার নাম হবে আহমদ।"

নিউটেন্টামেন্ট পড়লে দেখা যায় সেখানে নবী সান্ধান্তাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্রাম সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যঘাণী করা হয়েছে। গসপেল অব জন এর ১৪ নং অধ্যায়ের ১৬ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে– যিও বা ঈসা (আ) বলছেন– আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করবো, তিনি সাহায্যকারী পাঠাবেন।

সে সব সময় তোমাদের সাথেই থাকবে। গসপেল অব জন ১৫ অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে আছে- যখন সেই সাহায্যকারী আসবে, আমার পিতা যাকে পাঠাবেন সে আমার সন্মান বৃদ্ধি করবে। এরপর গসপেল অব জন এর ১৬ অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে- আমি তোমাদের সত্যি কথাটাই বলি। আমি চলে গেলেই তোমাদের সবার জন্য ভালো হবে। কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী আসবে না আর আমি গেলেই সে এখানে আসবে।" খ্রিষ্টানরা এ সাহায্যকারী বলতে পবিত্র আত্মাকে বোঝায়।

এখন এ ভবিষ্যত বাণীটা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে বলা হচ্ছে আমি চলে গেলেই একজন সাহায্যকারী আসবেন। সাহায্যকারী আসার একমাত্র শর্তই হলো আমি চলে যাওয়া। তিনি চলে গেলে তারপরই সাহায্যকারী আসবেন। আমরা জানি যিওকে যখন বাকীইজ করা হয় পবিক্র আত্মা তখলো ছিল। এমনকি যিওখ্রীষ্ট জন্মের পূর্বেও পবিত্র আত্মা সেখানে ছিল। যখন তিনি মায়ের গর্ভে ছিলেন। তাহলে সাহায্যকারী কখনো পবিত্র আত্মা হতে পারে না। তারপর এ সাহায্যকারী শব্দটা যদি গ্রীক বা এ্যারোমিক ভাষা দেখেন, তাহলে দেখবেন–গ্রীক ভাষায় এ শব্দটা হলো– পেরাক্রিট, শব্দরা অনুবাদ করা হয়েছে সাহায্যকারী। পেরাক্রিট শব্দের অর্থ আসলে

সমর্থন করা। মূল শব্দটা হলো পেরাক্লিটস। যার অর্থ যে প্রশংসা করে। অথবা যে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমরা জানি যে, নবীজি (স)-এর দুটো নাম, আহমদ আর মুহাম্মদ। শব্দটা যাই ধরেন, হোক সমর্থন বা সাহায্যকারী কিংবা প্রশংসনীয় বা প্রশংসার যোগ্য এ কথাওলো সবচেয়ে বেশি মিলে যায় শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে।

গসপেল অব জনের ১৬ নং অধ্যায়ের ১২০১৪ অনুচ্ছেদে আছে - যিও বা ঈসা (আ) বলেছেন - তোমাদের আমি অনেক কিছুই বলতে চাই, কিছু তোমরা এখন সেওলো বুঝবে না। কারণ সত্য আত্মা তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথাগুলো বলবে না, যে কথাগুলো তনবে সে গুলোই বলবে। সে আমাকে মহিমান্তিত করবে। সে তোমাদের তবিষ্যতের কথা বলবে।" এখানে বলা হয়েছে আমি তোমাদের অনেক কিছুই বলতে চাই কিন্তু এখন তোমরা সেটা বুঝবে না। সত্য আত্মা যখন আসবে সে তোমাদেরকে সত্য পথে নিয়ে যাবে। সে নিজের কথা বলবে না। সে যা তনবে তাই বলবে।

আমরা জানি নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর যা ওহী এসেছিল তিনি সেটাই বলেছিলেন। "সে তার নিজের কথা বলবে না, যেগুলো তনবে সেগুলোই বলবে। সে তোমাদের তবিষ্যতের কথা বলবে। সে আমাকে মহিমানিত করবে।" আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিগুকে মহিমানিত করেছেন পবিত্র কোরআনে আর হাদীসে। আমরা বিশ্বাস করি যিও বা ঈসা (আ) হলেন মসী বা খ্রিষ্ট। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিক ভাবে জন্মেছিলেন কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। আমরা আরো বিশ্বাস করি তিনি আল্লাহর আদেশে মৃত মানুষকে জীবিত করেছিলেন, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের সৃস্থ করেছিলেন। তাহলে নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিগুকে মহিমানিত করেছেন। তাহলে এ ভবিষ্যত বাণীটাও আসলে আমাদের নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে করা হয়েছে।

এই হলো ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্ম গ্রন্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা।

#### প্রশ্লোত্তর

প্রশ্ন ঃ আমি জেরি থমাস। ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতার ওপর রিসার্চ করছি। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ওয়েব সাইট খুলেছি, ওযের সাইটটির নাম Shakkitime Com. আপনার কাছে আমার প্রশ্ন-

১. আমি সব সময় জানতাম যে হাদীস ছাড়া কোরআন অসম্পূর্ণ। এখন আপনি অন্য ধর্ম গ্রন্থের কথাও বললেন। আপনি বাইবেলের কথাও বলেছেন। কিন্তু বাইবেল বলছেন যে যিও খ্রিস্ট বিশ্বাস করে না সে খ্রিস্টবিরোধীদের শামিল হয়। এটা একটা ভবিষ্যতবাণী। আমি এমনও ওনেছি যে হাদীস বলছে মুহাম্মদ যাদুবিদ্যার সাহাষ্য নিয়েছিলো। এ নিয়ে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলৈন এবং বেশ কিছু মন্তব্যও করলেন। আপনি বললেন যে, আপনি জানেন হাদীস ছাড়া কোরআন অসম্পূর্ণ। এখানে আপনি অন্য ধর্ম গ্রন্থের কথাও বললেন। তার মানে ওনার মতে বাইবেলের উদ্ধৃতি হলেই সে কথা মানতে হবে। আর বাইবেল বলছে, যে যিও বা ঈসা (আ) কে বিশ্বাস করবে না সে দোজখে যাবে। এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রথম হাদীস ছাড়া কোরআন অসম্পূর্ণ নয়। কোরআন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বই। তবে কোরআনের কথাগুলো বৃষ্ধতে হলে এর ব্যাখ্যাগুলো পড়ে দেখতে হবে। আর হাদীস হলো পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা। যে কথাগুলো বলেছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পবিত্র কোরআন একটা অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ বই। তবে যদি আপনি এর কথাগুলো ভালোভাবে বৃষ্ধতে চান, আপনি পড়বেন যে কথাগুলো বলে গেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ আমরা যে গুলোকে সহীহ হাদীস বলি। একটা কথা বলি, অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি বলে এই নয় যে আমি অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থগুলোও আল্লাহর বাণী হিসেবে মানি। প্লিজ আমাকে ভুল বৃষ্ধবেন না। আমি এখানে কোরআনের কথামত কাজ করেছি। সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

অর্থ ঃ "এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক।"

আমি সাদৃশ্যগুলো নিয়ে বলছি। সূরা রাদের ৩৮নং আয়াতে বলা হয়েছে— "প্রত্যেক যুগেই আমি কিতাব পাঠিয়েছি" আল্লাহ তায়ালা অনেক কিতাব নায়িল করেছেন। পবিত্র কোরআনের চারটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এবং কোরআন। তাওরাত মূসা (আ) এর উপর, দাউদ (আ) এর উপর যাবুর, ইনজিল স্কিসা (আ) এর উপর, আর কোরআন মাজীদ যা সর্বশেষ ও চ্ড়ান্ত আসমানী কিতাব নায়িল হয়েছে সর্বশেষ ও চ্ড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

আগের সবগুলো আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য। আর সেই কিতাবের নির্দেশগুলো ছিলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তাই আল্লাহ তায়ালা চাননি যে এই কিতাবগুলো চিরদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকুক। কোরআন হলো সর্বশেষ আসমানী কিতাব। সূরা হিজরের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

অর্থ : "আমি কোরআন নাধিল করেছি এবং আমিই সংরক্ষণ কারী।"

কোরআন হল একমাত্র পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যেটা এখনো অবিকৃত রয়েছে। তথু আমি বলছি না। ধর্মের উপর যত বিশেষজ্ঞ আছেন সবাই বলছেন। এমনই একজন উইলিয়াম মুর। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোকছিলেন। তিনি একজন খ্রিষ্টান ছিলেন। ২০০ বছর আগে তিনি বলেছেন— "আর কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যেটা এখনো অবিকৃত রয়েছে ১২০০ বছরের বেশী সময় ধরে।" একজন খ্রিষ্টান এবং ইসলামের তীব্র সমালোচক হয়েও তিনি সত্য কথাটা স্বীকার করেছেন। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সকলই কথাগুলো বদলে গেছে। এমনকি বাইবেলও। আমি বাইবেলকে আল্লাহর বলে মানি না। তবে আমরা মুসলিমরা সেই কিতাবের বিশ্বাস করি যেটা ঈসা (আ) কে দেয়া হয়েছিলো। আর সেটা হলো ইঞ্জিল। এখন আমরা যেই বাইবেল পাই সেটা একটা মিশ্রণ। এখানে আল্লাহর বাণী থাকতেও পারে। যদি তা কোরআনের সাথে মিলে তবে আমিও আপত্তি না করে মেনে নেবো এটা আল্লাহর বাণী। এছাড়াও নবীদের বলা কথা আছে এখানে, ঐতিহাসিকদের বলা কথাও আছে। দুঃখের সাথে বলছি বাইবেলে পরনোগ্রাফিও আছে। আমি উদ্বৃতি দিতে পারবো না। বাইবেলে অনেক পরম্পর বিরোধী বক্তব্য আছে। আছে বৈজ্ঞানিক ভুল, গাণিতিক ভুল। সেওলোর কথা এখানে বলছি না। আমি বিতর্ক করেছিলাম ডঃ উইলিয়াম

ক্যাম্পরেলের সাথে। ইনি ইসলামের বিরুদ্ধে "কোরআন, বাইবেল ইন দি লাইট অব হিন্ত্রি এড সাইন্স নামে একটা বই লিখেছেন।" তিনি বলেছিলেন— তোমাদের একটা বৈজ্ঞানিক তুল আছে। আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম সেখানে আমরা বিতর্ক করেছিলাম সময়টা ছিল ২০০১ সালের এপ্রিল, আর টপিক ছিলো 'কোরআন, বাইবেল ইন দি লাইট অব হিন্ত্রি এড সাইন্স। "আমি তার সব অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলাম। তারপর আমি যখন বাইবেলের ৩৮টা ভূলের কথা উল্লেখ করলাম। তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে পারেন নি। সূরা বাক্কারার ৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন— "দুর্ভোগ তাদের যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আর বলে এটা আল্লাহর বাণী। উচ্চমূল্য পাওয়ার জন্য তারা এ কথা বলে, তাই তারা যা লিখেছে সে জন্য তাদের শান্তি এবং যা উপার্জন করেছে সেজনা তাদের শান্তি।" তাই বর্তমানের বাইবেল তেমনি গ্রন্থ, হয়ত জানেন এ বাইবেল শব্দটা বাইবেলের মধ্যে কোথাও নেই। এটা এসেছে গ্রীক শব্দ "বিবলস" থেকে। যার অর্থ অনেক বই মিলে একটা বই। আর বিশেষজ্ঞরা এখন বলেন, এ বাইবেল লিখেছে অনেক লেখক। এটা খ্রিষ্টান বিশেষজ্ঞদের মতামত। তাই বর্তমান বাইবেলকে আমি আল্লাহর বাণী বলে মানি না। একইভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন, বেদ, বৌদ্ধ বা পারসী ধর্মগ্রন্থগোকে আল্লাহর বাণী বলে মনে করি কি নাঃ আমি এখন বলব, হতে পারে আল্লাহর বাণী আবার নাও হতে পারে। আল্লাহর অনী বলে মনেক কিতাব নাথিল করেছেন। তাই আমি বলবো এগুলো কিছু বাণী থাকতে পারে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলো, পারসী ধর্মগ্রন্থগুলো আল্লাহর বাণী হলেও হতে পারে। কিন্তু আসমানী কিতাব হলেও সেগুলো নির্দিষ্ট জাতি আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছিল। তাই আপনি অবশ্যই মানবেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব কোরআনকে। তাই কোন মানুষ হোক সে যে কোন দেশের সবাই সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোরআন ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ সালাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে চলবে।

আমি বলছি না যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো আল্লাহর বাণী আর হলেও সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জাতির জন্য এসে ছিল। হিন্দু বিশেষজ্ঞরাই বলেন তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোও পরিবর্তন হয়েছে। একমাত্র ইসলাম ব্যতীত সব ধর্মের বিশেষজ্ঞরাই বলেন যে, তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। তারপরও যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই যে সেগুলো আল্লাহর বাণী, তাহলে সেসব গ্রন্থের কথাগুলো তাদের অক্ষরে আক্ষরে মানা উচিত। হিন্দুরা যদি বলে তাদের গ্রন্থ আল্লাহর বাণী, বৌদ্ধরা, খ্রিষ্টানরাভ যদি তাই বলে তাহলে সবাইকেই ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা মেনে নিতে হবে কারণ আপনাদের ওই গ্রন্থগুলোতেই তা বলা আছে। আপনি তো মনে করেন এটা আল্লাহর বাণী, আমি মনে করি এটা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।

আপনি মনে করেন সেটা আল্লাহর বাণী, তাহলে আপনি সেটা সম্পূর্ণ মেনে চলুন। সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবীকেও আপনি বিশ্বাস করেন। আমি আগেও বলেছি, পবিত্র বাইবেলে গসপেল অব জন এর ১৬ নং অধ্যায়ের ১২-১৪ নং অনুজেদে আছে— ঈসা (আ) বলছেন, আমি তোমাদের অনেক কিছুই বলতে চাই কিন্তু তোমরা তা এখন বুঝবে না কারণ সত্য আত্ম তোমদের কাছে আদৰে এবং তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবেন। সে তার নিজের কথা বলবে না, সে যা তনবে তাই বলবে। সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে আর আমাকে মহিমান্তিত করবে। সেটা কেং সে হল মূহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মূহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মূহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জনু আর কোন নবী ইসা (আ) কে মহিমান্তিত করেছেনং

আপনি ঠিকই বলেছেন যে, যে ঈসা (আ) কে স্বীকার করবে না সে দোযথে যাবে। আমি আপনপার সাথে একমত। সে আসলে মুসলিম না, যে ঈসা (আ) কে বিশ্বাস করে না। আমরা এখানে বলি ঈসা আলাইহিস সালাম আর আপনি বলেন যিত। আমি যেহেতু ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করি আমাকে ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেই হবে। যদি আমি এ ঈসা আলাইহিস সালাম না বলি আমাকে ইসলাম হতে বের হতে হবে। অনভিজ্ঞ লোক এটা বলতে পারে কিন্তু আমাকে ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেই হবে। তাহলে সেই মুসলিম আসলে মুসলিম না যে ঈসা (আ) কে বিশ্বাস করে না। আমরা অবশ্যই মানি যে ঈসা (আ) আল্লাহর প্রেরিত রাস্ল।

আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি অলৌকিকভাবে কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই জন্মে ছিলেন। যেটা অনেক আধুনিক খ্রিষ্টানেরাই বিশ্বাস করে না। আমরা মানি যে, তিনি আল্লাহর আদেশে মৃত্কে জীবিত করেছিলেন এবং জন্মান্ধ আর কুষ্ঠ রোগীদের সৃস্থ করেছিলেন। মুসলিম আর খ্রিষ্টানেরা এখানে এক। তবে আমি জানি আপনি কি বোঝাছেন।

আপনি যিত খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করা বলতে তাকে ঈশ্বর হিসাবে বিশ্বাস করা বুঝিয়েছেন, তাই না? প্রশ্ন ঃ যিতর এ কথাকে বিশ্বাস করি যে, "আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। ডা. নায়েকঃ এ কথার মানে কি?

প্রশ্ন ঃ এর মানে যিত খ্রীস্ট হলেন ঈশ্বর।

ডা, নায়েকঃ ভাই আপনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলেন। এটা গসপেল অব জনের ১৪ নং অধ্যায়ের ৬নং অনুচ্ছেদে আছে। আর আপনি বলছেন- ঈসা (আ) বলেছেন যে, তিনি ছিলেন ঈশ্বর। আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে আমি আল্লনাকে একটা কথা বলতে চাই। গোটা বাইবেলের কোথাও এই রকম একটা কথাও নেই যে, ঈসা (আ) বলেছেন, আমি ঈশ্বর আর তোমরা আমার উপাসনা কর। যদি কোন খ্রিষ্টান দেখাতে পারে যে. বাইবেলের কোথাও এটা পরিকারভাবে লেখা আছে যে, ঈসা (আ) বলছেন- আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসন। কর- তাহলে আমি ডা, জাকির নায়েক আজকেই খ্রিষ্টান ধর্মে দিক্ষিত হব। আমি অন্য মুসলিম তাইদের পক্ষে এ কথা বলছি না। আমি আমার মাথাটা তরবারির নিচে রাখছি। আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন ছাত্র। আপনি বাইবেল পড়েছেন, আমিও পড়েছি। ঈসা (আ) বলেছেন, সত্যকে খোঁজ কর, সত্যই তোমাকৈ মুক্ত করবে। ইনশা-আল্লাহ আজ আপনি সত্য দেখবেন। আমি আবারো বলছি, গোটা বাইবেলের কোথাও একথা নেই যে, ঈসা (আ) বলছেন, আমি ঈশ্বর আমার উপাসনা কর। আপনারা যদি বাইবেল পড়েন, দেখবেন, ঈসা (আ) বলছেন, গ্রস্পেল অব জন ১৪ অধ্যায় ২৮ অনুক্ষেদে আছে- আমার পিতা আমার চেয়েও মহান। গ্রস্পেল অব জন ১০ নং অধ্যায়ের ২৯ অনুচ্ছেদে আছে- আমার পিতা সবার চেয়ে মহান। গসপেল অব ম্যাথিউ ১২ অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদে বলেছেন- আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দিই। গসপেল অব জন ৫ অধ্যায় ৩০ অধ্যায় অনুচ্ছেদে আছে- "আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি এখানে বিচার করি। আর বিচার সঠিক কারণ আমি আমার ইচ্ছায় কাজ করি না, আমার পিতার ইচ্ছায় কাজ করি।" যদি কেউ বলে সে আল্লাহর ইচ্ছায় কাজ করে তবে সে একজন মুসলিম। এক্ষেত্রে ঈসা (আ) একজন মুসলিম। তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি।

বুক অব এ্যাক্টস ২য় অধ্যায়ের ২২ অনুচ্ছেদে আছে- "হে ইসরাঈলের সন্তানেরা শোন, নাজারাত শহরের যিও তোমাদের মাঝে ঈশ্বর প্রেরিত একজন মানুষ সে অনেক অলৌকিক কাজ করবে, এগুলো তাকে ঈশ্বর করাবে না. আর তোমরা তার সাক্ষী থাকবে।" তাই বাইবেল স্পষ্ট করে বলছে যে, ঈসা (আ) ছিলেন একজন মানুষ, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল কিছু আল্লাহ নন। গোটা বাইবেলের মধ্যে কোথাও নেই যে, ঈসা (আ) বলছেন তিনি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা কর। আপনি একটা উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন। গসপেল অব জন ১৪ অধ্যায়ের ৬ অনুচ্ছেদে বলা আছে— যিও বা ঈসা (আ) নিজেই বলেছেন— "আমি সত্য বা জীবনের একমাত্র পথ, আমি ছাড়া আমার পিতার কেউ পৌঁছাতে পারবে না। এখানে প্রসঙ্গ ব্যতীত উদ্ধৃতি দিছেন। লোকজন কোরআনের আয়াত নিয়ে দুর্নাম করতে প্রসঙ্গ ব্যতীত উদ্ধৃতি দেয়। একই ভাবে খ্রিষ্টান মিশনারীরাও প্রসঙ্গ ব্যতীত বাইবেলের উদ্ধৃতি দেয়। আপনাকে একটা সত্য কথা বলি, যদি সন্দেহ থাকে আপনারা বাইবেলটা খোলেন। গসপেল অব জন ১৪ অধ্যায়ের ১নং অনুছেদটা পড়েন। ১নং অনুছেদে আছে— ঈসা (আ) বলছে যে, তোমরা ভয় পাছে কেন? যদি তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর তাহলে আমাকে বিশ্বাস কর। আমার পিতার রাজ্যে অনেক ইমারত আছে। আমি সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা তৈরি করবো। আমি যখন যাবো, তখন তোমাদের কথা বলবো। শিষ্যরা বললো আপনি কোথায় যাবেন? তোমরা জান না আমি কোথায় যাবং তারা বললো, না। শিষ্যরা তবন ইসা (আ)-কে বললো— আমাদেরকে সেই পথ দেখান। ইসা (আ) বললেন— আমি সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ, আমাকে ছাডা আমার পিতার কাছে কেউ যেতে পারবে না।

আমরা মানি যে, নবীগণ যথন এসেছিলেন প্রত্যেক নবী ছিলেন সত্য এবং জীবন দেখানোর পথ। সেই নবীর দেখানো পথ ব্যতীত কোন মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারতো না। আর যিও খ্রিষ্টের সময়ে তিনি ছিলেন সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। তার শিক্ষা ব্যতীত তখন কোন মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারতো না। মুসা (আঃ) নবীর সময়ে তিনিই ছিলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। তার শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষই আল্লাহার কাছে যেতে পারত না। গসপেল অব জন এর ১৬ অধ্যায়ের ১২-১৪ অনুক্ষেদে সসা (আ)- বলছেন- আমি তোমাদের অনেক কিছু বলতে চাই। কিছু তোমরা এখন তা বৃথবে না। কারণ যখন সেই সত্য আল্লা আসবে এবং তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথা বলবে না, সে যা ওনবে তাই বলবে। সে তোমাদের তবিষ্যতের কথা বলবে এবং আমাকে মহিমানিত করবে।

আর এখন ভালো করেই দেখবেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য ও জীবনের একমাত্র পথ।
তিনি মানুষকে যা শিথিয়েছেন সেগুলো ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবী। এখন পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের জন্য মুহাম্মদ
সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। তিনি যা শিথিয়েছেন সেগুলো ব্যতীত
কেউ আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না। আর সব ধর্মগ্রন্থই এমন কথাই বলছে।

প্রশ্ন ঃ আমি এল রবি শংকর শ্রীধর। বর্তমানে বিইদি কলেজের প্রিঙ্গিপাল হিসেবে আছি। আমি অন্য ধর্মগ্রন্থতাও পড়েছি। এছাড়া আমি নামাজ পড়ার নিয়মও শিখেছি। একটা হাদীসে বলা আছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সিরিয়ানকে বলেছেন যে, ধর্ম বদলানোর দরকার নেই। আর তুমি কালিমাও বলো না। তখন প্রয়োজন ছিল। তবে এখন দেখি যে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। আমাদের সমাজ ও সামাজিক অবস্থান বদলেছে। আরেকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি যে কেউ ইসলাম পালন করতে চাইলে কোন ছাড় দেয়া আছে কি। আমরা জানি ইসলাম ধর্মের কিছু ব্যাপার ফিজিস্কের মাধ্যমে প্রমাণ

করেছেন বিজ্ঞানী ক্যাপ্লা আর স্টিফেন হকিং, যেমন সময় ও বিশ্ব জগত কিভাবে সৃষ্টি হলো। এখন আনাল হক বা আমিই খোদা, এ ধরনের কোন ধারণার স্থান আছে? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লাম, ধর্ম মানলাম, এরপর আমরা অন্য সময় কি বলতে পারি যে, আনাল হক?"

উত্তর ঃ আমি জানি না আপনি কোন হাদীসে পেয়েছেন। একটি হাদীস বলছে যে, জোরে আল্লাহ্ আকবার বোল না। এটা বলা হয়েছিল কারণ তখন যুদ্ধ চলছিল যুদ্ধের সময় তারা লুকিয়ে আছে। জোরে আল্লাহ্ আকবার বললে শক্তরা তাদের অবস্থান জেনে যাবে। আরেকটা হাদীস বলছে জোরে বল যাতে অন্যান্য মুসলিমরা উৎসাহিত হয়। তাই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। নবীজি একবার যুদ্ধের ময়দানে বলেছেন- উচ্চস্বরে বল আল্লাহ্ আকবার। এতে মুসলিমদের সাহস বাড়বে। কিন্তু অন্য সময়ে যখন লুকিয়ে আছেন, তখন শক্তরা টের পাবে। তাই এক এক পরিস্থিতিতে একেক রকম সমাধান।

এখন ইসলামের পাশাপাশি অন্য কিছু মানা যাবে কি না? যেমন সক্রেটিস, বা অন্য কোন বিজ্ঞানীর কথা। এছাড়াও "আনাল হক"। ইসলামের পাশাপাশি অন্য ব্যাপারে যদি বলি— সেওলো কোরআন এবং হাদীসের বিরুদ্ধে না গেলে তাহলে কোন সমস্যা নেই। কোরআন— হাদীসের সাথে মিলে গেলে সেটা মানতে হবে। সেটা যে বিষয়ই হোক ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, হিন্দুইজম বা যে কোন কিছু। যদি সে কথাটার উল্লেখ কোরআনে না থাকে আর কোরআনের বিরুদ্ধে না যায় হবে সেটা মানা না মানা ঐচ্ছিক। কিন্তু যদি কোরআনের বিরুদ্ধে না যায় হবে সেটা মানা না মানা ঐচ্ছিক। কিন্তু যদি কোরআনের বিরুদ্ধে যায় তবে সেটা হারাম বা নিষিদ্ধ।

তারপর আপনি বললেন, ইসলাম 'আনাল হকে' বিশ্বাস করে কি না? আনাল হক বা নিজেকে আল্লাহ দাবী করা এটা প্রকাশ্য শিরক। এটা তৌহিদের পরিপক্তিন। এটা বলতে পারেন না যে, আপনি তৌহিদ মানেন আবার একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। দুটোই আসলে বিপরীত। যদি কেউ নিজেকে মনে করে যে, সে আল্লাহর একটা অংশ, তবে সে তৌহিদ মানতে পারে না এবং মুসলিম নয়। কিন্তু অন্য ব্যাপার কোরআনের সাথে মিললে সমস্যা নেই।

প্রশ্ন ঃ আমি নিলীমা, একজন শিক্ষিকা। এছাড়াও ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণা করি। আপনার আলোচনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে আমি কিছু ব্যাপারে একটু জানতে চাই। যেমন আপনি ডবিষ্যত পুরানের কথা বললেন, তৃতীয় খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫-৮ শ্লোকে, (আমি আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি যে, হয়ত আপনিও জানেন, ঈশ্বর যে নবীকে পৃথিবীতে পাঠান সে নবী তার উদ্দেশ্যে বলা ভবিষ্যদাণীগুলো পূরণ করবেন। যদি সে নবী অর্ধেক বা তার কম ভবিষ্যদাণী পূরণ করেন তাহলে তাকে নবী বলা যাবে না। এটা একটা সাধারণ যুক্তির ব্যাপার।) আপনি যে স্লেছ নেতার কথা বললেন আর বললেন তিনি নবী মুহাম্মদ ছাড়া আর কেউ নন। আমি আপনার কথার প্রথম অংশটা মেনে নিচ্ছি; কিন্তু পরের অংশটা ব্যাখ্যা করেননি। আমার জানা মতে, স্লেছ একটা সংস্কৃত শব্দ। আর সংস্কৃত অভিধান অনুষায়ী স্লেছ শব্দটার অর্থ অনার্য, পাপী অথবা খারাপ লোক। তাহলে কি বলবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাই আনাইহি ওয়াসাল্লাম ছিল পাপী অথবা খারাপ লোক? আরেকটা ব্যাপার হল—এ ভবিষ্যত বাণীর দিতীয় শর্ত হল তিনি একটা মরুস্থলে জন্মাবেন। 'মরুস্থল' এর অর্থ মৃত্যেন স্থান। কারণ মরু শব্দটা এসেছে সংস্কৃত মু থেকে। যার অর্থ মৃত্যু।

তাই এখানে অবশ্যই আরবের মরুভূমির কথা বলা হচ্ছে না। কারণ সেটা ছিল অনুর্বর ভূমি। আর যুদ্ধক্ষেত্র। এ ভবিষ্যবাণীতে বলা হয়েছে যে, এ মেছে নেতা পঞ্চগাভিয়া আর গঙ্গা নদীতে গোসল করেন। আর আমরা সবাই জানি যে, গঙ্গা নদী আরবে নয়। এবার পঞ্চগাভিয়ায় গোসল করা সম্পর্ক বলি। পঞ্চগাভিয়া হলো গঙ্গু থেকে প্রাপ্ত পাঁচটা উপাদান। উপাদানগুলো হল, দুধ, দই, যি, প্রস্রাব আর গোবর। এখন ভবিষ্যত বাণীটাকে সভিয় হতে হলে এ কথাটাকে সভিয় হতে হবে। আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন যে, কোরআনের কোথাও উল্লেখ আছে যে, মোহাম্মদ গোসল করেছিল গঙ্গা নদীতে বা পঞ্চগাভিয়া দিয়ে? প্রমাণ দিলে আজকেই ইসলাম গ্রহণ করবো।

উত্তর ঃ আমি আপনার সাথে একমত। যে ভবিষ্যদ্বাণীর অর্ধেকের সঠিক না হয় সেটা ভূল। আমি আপনার তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিবো, দেখা যাক আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিনা। এটাও হতে পারে যে, আপনি আমার সাথে একমত হবেন না।

দ্রেচ্ছ শব্দটার তিনটা অর্থ আছে, এর একটা অর্থ অনার্য বা বিদেশী, আরেকটা অর্থ পাপী, আরেকটা হলো খারাপ লোক। খারাল করবেন ইতিয়ায় হিন্দুরা মুসলমানদের সাধারণত স্লেচ্ছ বলে থাকে। তারা আসলে বোঝায় মুসলমানরা পাপী আর খারাপ লোক। কিন্তু এর আরেকটা অর্থ হলো বিদেশী। একটি শব্দের যদি অনেক অর্থ থাকে, মনে কঙ্গন একটা শব্দের চারটি অর্থ আছে, ব্যাপারটা এরকম না যে এখানে তিনটা অর্থ খাটে। মাত্র একটা ঠিক হলেও অর্থ সঠিক হতে পারে। যেমন কোরআন বলছে, তোমরা শুকর খেয়ো না। দেখবেন অভিধানে এই শুকর শব্দটার একটা অর্থ হলো পুলিশ। তাহলে একটা অর্থ শুকর আরেকটা অর্থ পুলিশ। তবে কোরআন, বাইবেল এটা বুঝারনি। বাইবেলের বুক অব লেভিটিকাস ১১ অধ্যায় ৭-৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বুক অব ডিউটোরনমী ১৪ অধ্যায়ের ৮ অনুচ্ছেদে, বুক অব আইজা এর ৬৫ অধ্যায়ের ২-৫ অনুচ্ছেদে আছে যে, তোমরা শুকর খেয়ো না। বাইবেল কিন্তু পুলিশকে বুঝায় নি। যদি আপনি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রী হন তবে বুঝবেন কোন শব্দের ১০টা অর্থ থাকলেও সেখানে ১টা অর্থ খাটলেও দেখতে হবে সেটা সঠিক কিনা। ২টা সঠিক হতে পারে. ৩টি সঠিক হতে পারে, সবগুলোই সঠিক হতে পারে। কিন্তু যদি একটা অর্থও মিলে যায়, এতে ভবিষায়াণীটা ফলে যেতে পারে।

আমি আপনার সাথে একমত যে, স্লেচ্ছ এর একটা অর্থ অনার্য। ইন্ডিয়ানদের দিক থেকে বিদেশী। আর আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম শ্লেচ্ছ শব্দের অর্থ বিদেশী। আর আপনি ভুল পথে গিয়ে বলছেন শ্লেচ্ছ মানে পাপী। আপনি আসলে ভুল বুঝেছেন। যদি আপনি বলেন কোরআন আর বাইবেল বলছে পুলিশদের খেয়ে না তাহলে আপনি বিভিন্ন ধর্মের ওপর ছাত্রী নন। আপনি তাহলে একপেশে।

আরেকটা বলেছেন মরুস্থল। আমিও একমত এর একটা অর্থ মৃতদের স্থান। তবে সংস্কৃতিতে মরুস্থল শব্দের আরেকটা অর্থ হলো বালিময় স্থান। আমি এটা মানছি যে, এর অর্থ হজে মৃতদের স্থান এবং বালিময় স্থান। কিন্তু ভুল অর্থ করছেন কেন? ভুল অর্থ নিলে তো আপনি ভুল পথে চলে যাবেন। যদি Permutation আর Combination দেখেন অন্য যে পয়েন্টগুলো বলেছি সেগুলো পুরোপুরি সঠিক। এখানে আপনাকে সঠিক অর্থটা বেছে নিতে হবে।

এবার আপনার ভৃতীয় প্রশ্নে আসা যাক। আশা করি আপনি আজ ইসলাম গ্রহণ করবেন। যে ভবিষাঘাণীটা আছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চগর্ভে গঙ্গা নদীতে গোসল করেছিলেন। এখানে বুঝে নিতে হবে যে হিন্দুদের রীতি মতো যে কেউ গঙ্গায় বা পঞ্চগর্ভে গোসল করলে সে বিশুদ্ধ হবে। এর একটা অর্থ শারীরিকভাবে গঙ্গায় ভূব দিলেন। আমারো মনে হয় না যে, নবীজি (স) ইভিয়ায় এসে গঙ্গায় গোসল করেছেন। এর আরেকটা অর্থ বিশুদ্ধ হওয়া। তখন এটা ব্যাখ্যা করিনি কারণ আলোচনা অনেক লগ্ধা ছিল। এখানে পঞ্চগর্ভে গোসল করা মানে হলো বিশুদ্ধ হওয়া। এখানে প্রসঙ্গটা বুঝতে হবে। শারীরিকভাবে গোসল বোঝানো হয়নি। আর আপনি গঙ্গার পানিতে গোসল করলেই বিশুদ্ধ হয়ে যাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বিশুদ্ধ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এটা হচ্ছে হিন্দুদের একটা মত। তাই বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চার্ভে গোসল করেছিলেন। তার মানে এ না যে তিনি এখানে এসে ছিলেন। এর মানে হলো আল্লাহ তাকে বিশুদ্ধ করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর সব নবীই হোক ইব্রাহিম মুসা বা উসা, তারা সকলেই ছিলেন মানুষ। তারা ছিলেন নিম্পাপ, ছিলেন বিশুদ্ধ। অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তারা সকলেই দিশাপ, মাসুম ও বিশুদ্ধ। তাহলে আপনি আপনার উত্তরটাও পেলেন।

আশা করি আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন বোন।

প্রশ্ন ঃ আমি প্রেম আদভানি। আমি নয়া দিল্লি থেকে এসেছি। রিটায়ার্ড চাকুরিজীবি আর অমুসলিম। আমার প্রশ্ন হলো- ইসলামের ইতিহাস খুব গৌরবের। বর্তমানেও ইসলাম মাথা উঁচু করে থাকার কথা ছিল। আমার মনে হয় মুসলিমদের কাজ কর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা আবশ্যক। অন্যদের জানতে দেওয়া উচিত যে তারা মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি জায়াগায়, কি কি কাজ করেছে? যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে, এসব জায়গায় কী হচ্ছে। তখন ব্যাপারটা অনেক স্বছ্ছ হবে। কেউ তখন আর ভূল বুঝবে না।

উত্তর ঃ ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন; তবে আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে আগের বোন যে প্রশ্ন করেছেন সে ব্যাপারে কিছু বলে নিই। এখানে আমার মেয়ে রুশদা নায়েকের গানের কথাগুলো মনে পড়ল। শেষ যে গানটা, talk to me about Muhemmad (Sm), আর Co-ordinator বলেছিলেন গানের কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে তনবেন। আগনারা যদি কথাগুলো তনে থাকেন, এটা নবীজি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি সীরাত বা তণ। একদিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেটে যাছিলেন পথে এক পথচারীদের সঙ্গে তার দেখা হল। সেযে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলছে তা সে জানে না। সে নবীজি সম্পর্কে বলতে লাগলো যে, "এই নবী মুহাম্মদ, তার সঙ্গে কথা বলো না, সে খুবই খারাপ লোক। তার সাথে কথা বলো না, তার কথা তন না। তনলে বিপর্যয় হয়ে যাবে।" গানটাতে এ কথাগুলোই বলা হয়েছিলো। লোকটা নবীজিকে বললো তবে আপনি খুব ভাল মানুষ। আর আপনাকে সাবধান করছি ওই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটার কথা তনবেন না। সে ভত্ত (নাউজুবিল্লাহ), সে খুব খারাপ মানুষ (নাউজুবিল্লাহ)। এরপর নবীজিকে জিড্জেস করলো আপনার নামটা জানতে পারি? রাসূল নিজের পরিচয় দিলেন নাম তনে সে বলল, কিঃ আপনি কি বলনেনং আমি কি ঠিক তনছিঃ আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যখনই সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তবনই সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। তাই আমার প্রিয় বোন, উনি একটু আগে যখন প্রশ্নওলো করেছিলেন, তখন আমার মেয়ের গানের কথাগুলো মনে পড়েছিল।

ভাই আপনি খুব সুন্দর পশ্ন করেছেন আর বললেন যে, ইসলামের অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের। তারপর বলছেন যে স্বচ্ছতা থাকার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোতে। কে এর আপত্তি জানাবে? আমি একমত ভাই। আমি সম্পূর্ণ একমত। কে বলছে যে, এতে স্বচ্ছতা থাকবে না? গুধু স্বচ্ছতাই নয়, আমি চাই অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরাও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করুক। আমি এটাও জানি যে আপনি এখানে মিডিয়ার কথাগুলো বলছেন। মিডিয়া বলছে মাদ্রাসা হলো সন্ত্রাসবাদের আস্তানা। মিডিয়া বলছে, আপনি না। মাদ্রাসা আরবী শব্দটোর অর্থ যেখানে শিক্ষা দেয়া হয়। অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে মত। স্কুল বলতে পারেন, কলেজ বলতে পারেন, ইউনিভার্সিটিও বলতে পারেন। তবে মিডিয়া মাদ্রাসাগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে যদি কোন মাদ্রাসায় যান, আপনি সন্ত্রাসী হয়ে যাবেন। মিডিয়া বলে, আপনি না।

একটা প্রশ্ন করি, এ পৃথিবীর ইতিহাসে যে লোকটা সবচেয়ে বেশী মানুষ হত্যা করেছে সে কোন মাদ্রাসারং তারপর মাফিয়া, পৃথিবী জুড়ে যারা চোরাচালান করে, এ স্বাগলারদের যারা জেলে যায়, তাদের কতজন মাদ্রাসায় পড়েছেং থাকতে পারে, খুব কম। বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয় পড়েছে কোন, আধুনিক, কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। তাহলে কি বলবেন কুল বন্ধ দাওং এটা কি বলবো যে, আজকে থেকে কুল কলেজ বন্ধং বি এ, বিএস্সি, বি, কম পড়া বন্ধং না, কারণ আমিও তো কুলে পড়াশোনা করেছি। কুলে শেখানো হয় না যে ডাকাতি করবেন, চোরাচালানি করবেন, দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। এ লোকগুলো কুলে পড়শোনা করেছে, কিন্তু তারা কুলগুলোর হাতে গোনা কিছু কুলাঙ্গার, আর হিটলারও আধুনিক শিক্ষা পেয়েছিলো, আমি নিশ্চিত যে, তার কুল তাকে শেখায়নি যে, তুমি ৬০ লক্ষ ইহুদী হত্যা কর।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, এরা কুলাঙ্গার। এ দেশে প্রতি বছর হাজার-হাজার ছাত্র মাদ্রাসা থেকে পাশ করে বের হয়। নাদভা থেকে, দেওবন্দ থেকে। হাজার হাজার ছাত্র। আপনি কি বলবেন এরা সবাই মানুষ হত্যা করছে? মোটেই তা নয়। মিডিয়া ব্যাপারটা এভাবে তুলে ধরছে। গত বছর বা তার আগের বছর সরকার নাদভা মাদ্রাসায় গিয়েছিল। তারা মাদ্রাসায় গিয়ে একটি সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে বলল। চেক করবে। আর আলী মিয়া নাদভী (র) বললেন, ঠিক আছে, আপনারা চেক করেন। তারা সেখানে কিছুই পায়নি। হঠাৎ করে একবার, লাখে একবার, হাজার বারের মধ্যে একবার, কোটি বারের মধ্যে একবার এমন হতে পারে যে মাদ্রাসা থেকে পাশ করে কেউ বিপথে গেছে; তার মানে এই না মাদ্রাসা সন্ত্রাস শেখায়। বরং দেখবেন যারা কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তারাই তুলনামূলক বেশী অপরাধ করে। আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন, আমিও একমত। কোন মাদ্রাসায় একথা বলবে না যে, আপনারা এখানে চেক করবেন না।

আমাদের মাদ্রাসাগুলো উন্মুক্ত। মুসলমাদের কুলগুলোও উন্মুক্ত। আমাদের কুলে আমরা বিভিন্ন ধর্মের ওপর শিক্ষা দিই। আমার কুলের ছাত্ররা সাধারণ হিন্দুতের চাইতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অনেক বেশী জানে, সাধারণ খ্রিষ্টানদের চাইতেও মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে বেশী জানে, সাধারণ মুসলমানের চাইতেও মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে। কারণ এখানে সব ধর্মের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাহলে ভাই আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন, আপনার সাতে আমি একমত। আমি আপনার সঙ্গে আছি। একথা আপনাকে কেউ বলবে না, আমাদের পরীক্ষা করতে পাবেন না। আসেন, তবে নিন্দা করবেন না। নেগেটিভ মন নিয়ে আসবেন না, খোলা মনে আসেন, কে জানে আল্লাহ হয়ত আপনাকে হেদায়াত করবেন।

প্রশ্ন ঃ আমি সক্তা বলতে বুঝাতে চাক্ষি যে, অমুসলিমরা এখানে এসে নিজের চোখে দেখে যাবে কি হচ্ছে। যাতে তাদের মনে কোন সন্দেহ না থাকে যে, মাদ্রসায় খারাপ কাজ হচ্ছে, সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে।

উত্তর ঃ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। মাদ্রাসাগুলোকে স্বচ্ছ বানাবো যাতে অমুসলিমরা এসে এখানে পড়তে পারে। ভাই, প্রথমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে, আপনার ছেলে-মেয়েকে। আইআরএফ-এ আসেন। আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর ইসলামিক বিসার্চ ফাউন্তেশনের একটা লাইব্রেরী আছে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উপর সংগ্রহের দিক থেকে ইন্ডিয়ার প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরীগুলোর একটি। আমাদের লাইব্রেরীতে দৃ'শোরও বেশী আলাদা আলাদা বাইবেল আছে। বাইবেলের পঞ্চাশটা সংস্করণ আছে। তথু ভগবত গীতার অনুবাদই আছে পঞ্চাশটা। বেদের অনেকগুলো অনুবাদও রয়েছে। ঋগবেদ, অথর্ববেদ, যজুর্বেদ আছে, হয়ত সরকারি লাইব্রেরীতেও এতগুলো পাবেন না। হতে পারে আপনার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতেও এতগুলো পাবেন না, আমরা উৎসাহ দেই পড়েন, আর সত্যের পথে আসেন। আর অন্যদের কথা বাদ দেন। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে, আপনার ছেলে-মেয়েদের। আপনাদের প্রেনের টিকিটও দেব ফ্রি। IRF -এ আপনাকে আমরা স্বাগত জানাবো, তাহলে সত্যটা জানতে পারবো একসাথে ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ ডা. জাকির নায়েক। আমার নাম ভেঙ্কাটামা। আমি গত কয়েক বছর ধরে এক মুসলিম মহিলার সাথে আছি। আমার প্রশ্ন, সবাই বলে কোন ধর্মই খারাপ কথা বলে না। কিন্তু মুসলিমরা কেন অন্য ধর্মের লোকদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলে?

উত্তর ঃ বোন আপনি বললেন যে, আপনি একটা মুসলিম পরিবারের সঙ্গে থাকেন অনেক বছর ধরে। তারপর বললেন যে, সকল ধর্মেই ভালো কথা থাকে, কিন্তু মুসলমানরা আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে কেন?

প্রথমত ঃ অন্য ধর্মগুলো যেসব কথা বলে তার বেশিরভাগ ভালো। তবে ইসলাম ধর্ম ভাল কথার পাশাপাশি আপনাকে দেখাবে কীভাবে সে ভালোটা অর্জন করতে হয়। আমি উদাহরণ দেখিয়েছি। যেমন সকল ধর্মে বলে চুরি কোরো না চুরি করা পাপ। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম আপনাকে দেখিয়ে দেয়, কীভাবে সেই অবস্থানে যাবেন যেখানে কেউ চুরি করে না। ইসলাম বলছে যাকাত দেন, সাহায্য করেন। এরপর কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে দেন। তাহলে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে। কোন অপরাধ থাকরে না। এজন্যই আমি বলেছিলাম যে, ইসলাম ভাল কথার পাশাপাশি আপনাকে পথ দেখাবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয়।

ষিতীয়ত ঃ আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলছি - যদি আপনি একজন ভাল হিন্দু হন, হিন্দু ধর্মগ্রন্থতালা মেনে চলেন, আপনাদের ধর্মগ্রন্থতালাই বলছে ঈশ্বর মাত্র একজন। আপনাদের ধর্মগ্রন্থই বলছে মূর্তি পূজা করবে না। ভগবত গীতার ৭ অধ্যায়ের ২০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে - জাগতিক আকাক্ষা যাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে তারাই নকল ঈশ্বরের পূজা করে, তারা মূর্তি পূজা করে। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে। আজকে আমার বক্তব্যে বলেছিলাম বিশ্বাস করতে হবে অন্তিম ঋষিকে। কলিক অবতারকে। যার বাবার নাম হবে বিশ্বুইয়াস- আনুল্লাই, যার মাতার নাম হবে সুমাতি-আমেনা, তিনি জন্ম নিবেন সাম্বালা নামক গ্রামে- মকা, তিনি জন্ম নিবেন সাম্বালা শহরের প্রধানের ঘরে - মকার প্রধানের ঘরে।

তিনি হবেন পুরো মানব জাতির পথ প্রদর্শক, তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায়, হেরা ওহায়। তিনি উত্তর দিকে গিয়ে আবার ফিরে আসবেন। উস্কার তাকে আটটা গুণে গুণান্তিত করবেন। তিনি একটা ঘোড়ায় চডবেন, ডান হাতে থাকবে তরবারী, চারজন সহচর থাকবে তার। তাকে বিভিন্ন সময়ে ফেরেশতাগণ সাহায্য করবেন, এরকম আরো অনেক অনেক গুন। যদি ভালো হিন্দু হন তাহলে আপনি এ অন্তিম ঋষিকে বিশ্বাস করতে হবে। তা নাহলে আপনি ভালো হিন্দু নন। যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবেন, আপনি মূর্ত্তি পূজা করবেন না। মহান ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্ত্তি নেই, ফটোগ্রাফ নেই, কোন ভাস্কর্য নেই। আমি বিতর্ক করেছি পণ্ডিতদের সাথে। হিন্দু পভিত শংকরাচার্য। সেখানে আমি এ কথা বলেছি। কোন শংকরাচার্য আমাকে বলেন নি ভাই আপনি ভল বলেছেন, কেউ না। একটা বিতর্ক করেছিলাম শ্রী শ্রী রবিশংকরের সাথে ২১ জানয়ারী। তিনি ভারতের হিন্দদের মাঝে খবই জনপ্রিয়। আর্ট অব লিভিং বিষয়ে। আমি তাকে বলেছিলাম আর্ট অব লিভিং এর শ্রেষ্ট বই হলো এই পবিত্র কোরআন। আমি তাকে মুসলিমদের এই আর্ট অব লিভিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আমরা মুসলমানরা সংখ্যায় এখন একশ তিরিশ কোটি। আমি তাকে বলেছিলাম, যদি তিনি ধর্মগ্রন্থগুলো মানেন, (তিনি বেদের উপরে একজন বিশেষজ্ঞ, তাকে এটা মানতেই হবে) তবে আমাদের সাথে আসুন একইভাবে বোন আপনাকে বুঝতে হবে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থণ্ডলো হয়ত আল্লাহর বাণী। কিন্তু সময় বদলানোর সাথে সাথে সেগুলোও সম্পূর্ণ বদলে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বেদের ৯৯ ভাগই হারিয়ে গেছে। বাকী যে এক ভাগ আছে সেটা আমাদের কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কঠোরভাবে মানলে, অন্তিম ঋষিকেও মানতে হবে। তাহলে কঠোরভাবে মানলে আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেও মানবেন, কোরআনকেও মানবেন। আর আমি আপনাকে এই শান্তির ধর্মে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যাতে আপনি আরাহের কাছাকাছি আসতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আমি অ্যান্থনি, দর্শনের একজন ছাত্র। আপনার বক্তব্য থেকে আজকে শিখলাম যে, সব ধর্মই একই কথা বলে। এমনকি মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামও। কিন্তু পবিত্র কোরআন কোন দিক থেকে আলাদা? কোরআন এমনকি বলছে যেটা অন্য ধর্মে বলা নেই? যেমন ধরেন মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার কথা সব ধর্মের বইতেই তো বলা হয়েছে।

উত্তর ঃ ভাই থুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি বললেন যেটা কমন সেটা মেনে চলতে। সব ধর্মই বলে মুহাম্মদের (স) কথা আর কোরআনও ঠিক একই কথা বলে। কিন্তু এখানে নতুন কি আছে?

অন্য সব ধর্ম বলে যে, পরবর্তীতে একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন আর বাইবেলও তাই বলছে। সম্ভবত আপনি বাইবেল পড়েছেন। গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ১২-১৪ অনুচ্ছেদে আছে, ঈসা (আ) তার শিষ্যদের বলছেন, আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই, কিন্তু তোমরা এখন তা বৃঝতে পারবে না। কারণ যখন সত্য আত্মা তোমাদের সামনে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথা বলবে না, যা ঈশ্বরের থেকে তা শুনবে সে তাই বলবে। সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে, সে আমাকে মহিমানিত করবে।" তার মানে সব ধর্মগ্রন্থই বলছে একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন।

কিন্তু কোরআন এখানে আলাদা কোরআন বলছে ইনিই দেই দবী যার উপর কোরআন নাজিল হয়েছে। সেই নবী চলে এসেছেন। যখন আপনি ক্লাস ওয়ানে পড়ছেন আপনার লক্ষ্য কুলের সবার উপরের ক্লাশ টেন। আর টু'তে উঠলেন তখনো লক্ষ্য ক্লাশ টেন। এভাবে ক্লাশ নাইন পর্যন্ত আপনার লক্ষ্য ক্লাস টেনই। যখন ক্লাশ টেনে উঠবেন, এসএসসি পরীক্ষা দেবেন; ঠিকঃ তার মানে এই না যে, ক্লাশ ওয়ান আর ক্লাশ টেনের পড়া এক। আপনি

ক্লাস টেনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। চৌদ্দশ' বছর আগে আল্লাহ এ নবীকে পাঠিয়েছেন। কারণ যিশু খ্রিষ্ট বলেছেন- আমি ভোমাদের এমন কিছু কথা বলতে চাই, কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝতে পারেবে না। কারণ সত্যের আত্মা যখন আসবে, তোমাদের কে সঠিক পথে নিয়ে যাবে। তাহলে আল্লাহ বুঝেছিলেন চৌদ্দশ' বছর আগে সেটাই সঠিক সময়। এখন পৃথিবীর মানুষ এ কথাগুলো বুঝতে পারবে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন। অন্যান্য সব ধর্মে বলা হয়েছে যে, মহান ঈশ্বর একজন, বর্ণনাগুলো হয়ত আলাদা; কিন্তু সব ধর্মই এক স্রষ্টার কথা বলছে। আমরা মানবো নবীদের আর চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। সারমর্য একই, কথাগুলো হয়ত আলাদা। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদা ৩নং আয়াতে বলা হয়েছে- "আজ এই দিনে আমি তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম, ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, পুরো মানুষ জাতির জন্য।" পবিত্র কোরআন নাবিল হওয়ার পর নতুন কিছু যোগ করা যাবে না, কোন কিছু বাদ দেয়া যাবে না। আপনারা তো বলেন ওন্তটেস্টামেন্ট, নিউটেস্টামেন্ট, কিন্তু পরিত্র কোরআন হলো লাষ্ট এন্ত ফাইনাল টেক্টামেন্ট। তাহলে সারমর্ম হলো এই পবিত্র কোরআন হলো আল্লাহর নাযিলকত লাস্টটেন্টমেন্ট শেষ কিতাব। অন্য সব ধর্মগ্রন্থগুলো বলছে একটা বইয়ের কথা, সেটা হলো কোরআন পবিত্র কোরআন হল লাস্ট টেস্টামেন্ট। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ। অন্য ধর্মগ্রন্থলো বলে নবীজি আসবেন। আর ইসলাম আমাদের শেখায় আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আর নবীজির হাদীসের মাধ্যমে যে, এটাই হল চূড়ান্ত ধর্ম। সমগ্র মানব জাতির জন্য, একেবারে আদম (আ) থেকে গুরু করে আজ পর্যন্ত এখনো আছে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে। সব ধর্মই বলছে এক ঈশ্বরের কথা, বলছে যে শেষ নবী আসবেন। আপনাকে এটা মানতে হবে। এটা মানতে হবে প্রয়োগ করতে হবে তাহলে সত্যিকারের খ্রিস্টান হতে পারবেন। এজন্য আমি বলি, যে আমরা মুসলিমরা খ্রীস্টানদের চাইতেও অনেক বেশী খ্রিস্টান। (ঈসা আঃ) আমরা যিত খ্রীষ্টকে সাধারণ খ্রীষ্টানদের চাইতে অনেক বেশী মানি।

প্রশ্ন ঃ আমি দক্ষী আইয়ার। আমি হিন্দু তবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করি। আমি ইসলাম বিশ্বাস করি কারণ আমি সে রকম কিছু প্রমাণ পেয়েছি। আগনি বললেন আল্লাহ এক, ধর্মও এক। এখন উদাহরণ দেই তিনজন মানুষের কথা বলি একজন মুসলিম, একজন হিন্দু ও একজন খ্রিষ্টান। এখন তাদের শরীর যদি কেটে ফেলা হয়, সেখানে আপনি কী দেখতে পাবেন? শুধুই রক্তই পাবেন। দুধ পাবেন না, পানি পাবেন না অন্য কিছু না। এখন সব মানুষের শরীরে যদি একই রক্ত থাকে তাহলে মৃতদেহ সংকারের নিয়মটা আলাদা কেন? মুসলমানরা কবর দেয় আর আমরা হিন্দুরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলি।

উত্তরঃ বোন জানালেন আপনি ইসলাম ধর্ম পছন্দ করেন, এজন্য আপনাকে অভিনন্দন আর এই শান্তির ধর্মে। সত্যের পথে আপনাকে স্বাগতম। আপনি প্রশু করলেন, সবার শরীরে একই রক্ত আর একই উপাদান আছে তবুও হিন্দুরা কেন পুড়িয়ে ফেলে আর মুসলিমরা কেন কবর দেয়ং আসুন আমরা ভালো করে দেখি, কোনটা ভালং

হিন্দু ধর্মে কবর দেয়ার অনুমতিও আছে, তবে শিশুদের কেত্রে। কিতৃ প্রাপ্ত বয়ঙ্ক লোক মারা গেলে তারা বলেন পুড়িয়ে ফেলতে হরে। অবশ্য হিন্দুদের কেউ কেউ বলেন করর দিতে হরে।

প্রথমত ঃ দেখুন, মৃতদেহ পোড়ালে পরিবেশ দৃষিত হচ্ছে। মৃতদেহ পোড়ালে পরিবেশ দৃষণ হয়। ইসলাম ধর্মে আমরা কবর দিই। আমরা জানি যে মাটিতে যে উপাদান আছে তার কম-বেশী আমাদের শরীরেও আছে। আমরা মাটি থেকে এসেছি, মাটিতেই ফিরে যাবো। এটা বিজ্ঞানসমত।

দাহ করলে পরিবেশ দূষণ হয়। আর কবর দিলে মাটি উর্বর হয়। পোড়ানো হয় না বলে পরিবেশ দৃষণ হয় না।

দিতীয়ত ঃ মৃতদেহ পোড়াতে হলে আপনাকে গাছ কাঁটতে হবে। গাছপালা কমে যাবে। পরিবেশের বিপর্যয় হবে। ইসলাম অনুযায়ী আমরা কবর দিই, জমি উর্বর হয় আরো গাছ জন্মায়। এখানে গাছ কাঁটার দরকর নেই, পরিবেশের জন্যেও ভাল। আমাদের সরকার এখন বলে গাছ কাঁটবেন না। গাছ না কাঁটলে মৃতদেহগুলো পোড়াবেন কিভাবে?

ভৃতীয়তঃ পোড়ালে খরচ বাড়ে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে প্রতিদিন, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে তথু গাছের পিছনে। ইসলাম অনুযায়ী আমরা কবর দিই, ফ্রি।

চতুর্থতঃ মৃতদেহ পোড়ালে গাছের কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আবার ইসলামী মতে একটা জারগায় কাউকে কবর দিলে কয়েক বছর পর আরেক জনকে কবর দেয়া যাবে। এটা সব সময় চলবে। আপনি রিসাইকল করতে পারবেন। একই জমি মৃতদেহের হাড়গোড় আলাদা হয়ে গেলে আবার কাউকে কবর দিতে পারবেন। তাহলে বিজ্ঞানসমত ভাবে চিন্তা করলে কবর দেয়া অনেক ভাল, এটা অনেকটা মানবিক।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম রামকৃষ্ণ। আমি ফিজিওথেরাপীর ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহর আদম-হাওয়ার সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? অথবা এই বিশ্বজগত সৃষ্টির কারণ কি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো– সবকিছুই কেউ সৃষ্টি করেছে, তাহলে ঈশ্বরের প্রষ্টা কে? আল্লাহ শব্দটার অর্থ কি?

উত্তর ঃ ভাই তিনটা প্রশ্ন করেছেন। আল্লাহ কেন আদম হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেনা বিশ্বজগত সৃষ্টির কারণ কিঃ আল্লাহ আদম আর হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে পৃথিবীতে মানবজাতি আসতে পারে। আদম-হাওয়া আমাদের সবার পূর্বপুরুষ। পবিত্র কোরআনের সূরা হজুরাতের ১৩ নং আয়াতে আছে— "হে মানব জাতি আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি আর গোত্রে। যেন তোমরা অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। এজন্য নয় যে অন্যকে ঘৃণা করবে। আর যে তাকওয়াবান সে আল্লাহর কাছে সব চেয়ে মর্যাদাবান। আল্লাহ যেটার মাধ্যমে মানুষের বিচার করেন তা টাকা পয়সা নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নয়, সেটা হল তাকওয়া। সেটা হল আল্লাহকে মানা, ন্যায়পরায়ণতা, ধার্মিকতা। আদম আর হাওয়া সবারই পূর্ব পুরুষ। সেজন্য আপনাকে ভাই বলে ডেকেছি। সব মানুষ ভাই-ভাই। সূরা ইসরার ৭০ নয়র আয়াতে আল্লাহ বলেছেন— আল্লাহ তায়ালা সব আদম সন্তানকেই মর্যাদা দিয়েছেন। হাক আপনি জন্ম নেন ভারত, আমেরিকায়, হিন্দু বা খ্রিন্টান হয়ে। আল্লাহ বলেছেন তিনি সব মানুষকেই মর্যাদা দিয়েছেন। মানুষ হয়ে জন্মালে আল্লাহ তাকে মর্যদা দেবেন। তা হোক আপনার নাম জাকির, রহমান, শংকর, সামু। মানুষ হয়ে জন্মালেই আল্লাহ মর্যাদা দেবেন।

তখন আপনার প্রশ্নে আসি। আল্লাই কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন? আল্লাই মানুষ সৃষ্টি করেছেন কারণ আল্লাহ বলেছেন মানুষ হল সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাই অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তারা আল্লাহকে মানে। ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যে আদেশ দেন ফেরেশতাগণ তাই পালন করেন। তাদের নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। মানুষ হল আল্লাহর এমন সৃষ্টি যার নিজের ইচ্ছা আছে। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা আল্লাহ তারালার কথা মানতে পারি নাও মানতে পারি। যদি আল্লাহর আদেশ মানি তাহলে বেহেশতে যেতে পারব, স্বর্গে যাব। যদি আদেশ না মানি তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে। তাহলে এ জীবনটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। সূরা মূলক এর ২নং আরাতে উল্লেখ করা হয়েছে— "আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। "সূরা সারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন— "আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদাত করে।" তাই আমাদের উচিত আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা, পবিত্র কোরআন বলছে অন্যু সকল সৃষ্টি আল্লাহর সামনে নতজানু হয়, সিজদা করে এবং আল্লাহকে মানে। কিন্তু মানুষই একমাত্র জীব যার নিজস্ব ইচ্ছা আছে। সে আল্লাহকে মানতেও পারে নাও মানতে পারে। আপনার স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে আল্লাহকে মানলে ফেরেশতাদের উপরে চলে যাবেন। আর আল্লাহকে না মানলে হবেন শন্বতানের সহযোগী। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন পরকালের পরীক্ষার জন্য।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন, সবকিছুর স্রষ্টা আছে তাহলে আল্লাহকে কে বানিয়েছে? যদি কেউ বলে সব কিছুর স্রষ্টা আছে, কথাটা ঠিক নয়। সব সৃষ্ট জিনিসের স্রষ্টা আছে। আল্লাহ তায়ালার সংজ্ঞা হচ্ছে, তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। যথনি বলবেন কেউ আল্লাহকে বানিয়েছেন সে আল্লাহ নয়। আল্লাহ তায়ালার সংজ্ঞা হচ্ছে তিনি সৃষ্টি হননি।

মনে করেন, এক লোক আপনাকে বললো, ভাই আমার বন্ধু জন হাসপাতালে ভর্তি আছে। সে একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। বলতে পারবেন এ বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে? বলতে পারবেন? চেষ্টা করেন। পারবেন না, কেন? উত্তর ঃ মেয়ে।

জাকির ঃ ভাই পুরুষ লোক কি বাদ্যার জন্ম দিতে পারে? এখানেই আপনি তুল করেছেন। একইভাবে তুল করেছেন যখন বললেন কে আল্লাহকে বানিয়েছেন। যেহেতু পুরুষ লোক বাদ্যার জন্ম দিতে পারে না, তাই তার ছেলে বা মেয়ে জন্ম দেয়ায় প্রশুই আসে না। এখন কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহর সংজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ সৃষ্টি হননি তিনি আদী অনন্ত। যখনই প্রশ্ন করবেন কে আল্লাহকে বানিয়েছে, সে আল্লাহ নয়। তার সমত্লা কেউ নেই।

এবার আপনার শেষ প্রশ্নে আসি। আল্লাহর সবচেয়ে সেরা সংজ্ঞা আছে পবিত্র কোরআনের সূরা ইখলাসে। সূরা ইখলাসের ১নং থেকে চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে— (১) "বল, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। (২) তিনি অবিনশ্বর চিরস্থায়ী। (৩) তিনি জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি। (৪) তার সমতুলা কেউ নেই। এই হল চার লাইনের সংজ্ঞা। যদি কেউ এই চারটি শর্ত পূরণ করতে পারে তবে তাকে আল্লাহ বলে মেনে নিতে আমাদের মুসলিমদের কোন আপত্তি থাকবে না। এই যে চার লাইনের সংজ্ঞা। এটাই হল ধর্মের লিটমাস টেউ। আল্লাহ তায়ালার সংজ্ঞা, প্রথমত— বল তিনি এক ও অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়ত— আল্লাহ অবিনশ্বর চিরস্থায়ী। তৃতীয়ত— তিনি জন্ম নেননি এবং জন্ম দেননি। চতুর্থত— তার সমতুলা কেউ নেই। হিন্দু ধর্মগ্রন্থতলো তেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। ছান্দাগ্য উপনিষদের ৬ অধ্যায়ের ২নং অনুচ্ছেদের ১নং পরিচ্ছেদে আছে ঈশ্বর মাত্র একজন, দ্বিতীয় কেউ নেই। জগবত গীতার ১০ অধ্যায় তনং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— "আমাকে বলা হয়, এই বিশ্ব জগতের প্রভু, জন্ম নেয়নি, তার কোন তক্ব নেই।" শ্বেভাশ্বেত্র উপনিষদের ৬নং অধ্যায়ের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— "মহান স্বশ্বরে কোন বাবা নেই কোন মা নিই।"

শ্বেতাশ্বের উপনিষদের ৪নং অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদে এবং যজুর্বেদ ৩২ অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছ—
"মহান ঈশ্বরের কোন প্রতিমা নেই, ফটোগ্রাফ নেই, কোন মূর্তি নেই, কোন ভার্ম্বর্য নেই।"
লেকচার সমগ্র - ৩৮ (ফ)

যদি কোন লোক দাবী করে যে সে আল্লাহ এবং সে এ চারটি শর্ত পূরণ করতে পারে আমরা মুসলিমরা কোন রকম আপত্তি ব্যাতিরেকেই তাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করব। যেমম কিছু লোক বলে ভগবান রজনী ছিলেন মহান ঈশ্বর। আমি কখনই বলছি না হিন্দুরা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে মানে, আমি বলেছি কিছু লোক তাকে ঈশ্বর বলে মানে। আসুন রজনীশকে আমরা টেস্ট করে দেখি। প্রথম টেস্ট হলো— আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাই রজনীশ কি একমাত্র লোক যে নিজেকে ঈশ্বর দাবী করেছিলো? এরকম অনেক মানুষ ছিল আর এদেশে হাজার হাজার লোক নিজেকে ঈশ্বর দাবী করেছে। রজনীশ একমাত্র নয়। তবে রজনীশ ভক্তরা বলে, না না উনি একটু আলাদা।

দ্বিতীয় টেস্ট। আল্লাহ অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। রজনীশ কি অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী? তার আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, রজনীশ অ্যাজমা, ডায়াবেটিস আর পিঠের ব্যথায় ভূগছিলেন। চিন্তা করেন মহান ঈশ্বরের হয়েছে অ্যাজমা, ডায়াবেটিস, পিঠের ব্যথা কত হাস্য কর।

তৃতীয় টেস্ট- তিনি জন্ম নেননি, কাউকে জন্ম দেননি। রজনীশ জন্মেছিলেন মধ্য প্রদেশে। তার বাবা-মাও ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি আমেরিকায় গেলে সেখানে হাজারো আমেরিকান তার ভক্ত হয়ে গেল। তারপর আমেরিকার অরিগন প্রদেশে একটা সেন্টার বানিয়ে নাম দিলেন রজনীশ পুরম। পরবর্তীতে আমেরিকান সরকার তাকে আরের্ট করে কারাবন্দী করল। রজনীশ বলতো যে আমেরিকান সরকার তাকে স্নো পয়জনিং করেছে। চিন্তা করেন মহান ঈশ্বরকে স্নো পয়জনিং করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে আমেরিকান সরকার তাকে বের করে দিলে সে তারতে এসে পুণায় আরেকটা সেন্টার খোলে নাম দিল "উশক্মেয়ুন"। যদি রজনীশের সমাধির কাছে কখনো যান, দেখবেন তার সমাধির উপর লেখা আছে, ভগবান রজনীশ পোষ, কখনো জন্মান্নি কখনো মরেননি, তবে পৃথিবীতে জ্রমণ করেছেন ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত। তবে তারা তার সমাধিতে এটা লিখতে ভূলে গেছে যে, পৃথিবীর ২১ টা দেশ তাকে ভিসা দেয়নি।

ভেবে দেখুন মহান ঈশ্বর এ পৃথিবীতে আসলেন, বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার জন্য, তার নাকি ভিসাও লাগে। তখন গ্রীসের আর্চবিশপ বলেছিলেন, যদি রজনীশকে এ দেশ থেকে বিততাড়ি করা না হয় তবে আগে তার ঘর পোড়াবো পরে ভক্তদের ঘর পোড়াবো।

শেষ টেউ— তার সমতুল্য সমকম্য কেউ নেই। পরীক্ষা এতই কঠিন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই পাশ করবে না। যখনই আল্লাহর সাথে কারো তুলনা করবেন, সে আল্লাহ নয়। এখন রছনীশের অন্য অনেক মানুষের মত মুখে দাড়ি ছিল, দুটা চোখ, নাক, দুটা হাত দিল। যদি কেউ বলে যে আল্লাহ তায়ালা হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। আপনারা কি শোয়ার্জনিগারের নাম ভনেছেনং এ লোকের নাম কখনো ভনেছেনং এ লোক এক সময় ছিল মিষ্টার ওয়ার্জ, মিষ্টার ইউনিভার্স। পৃথিবীর নবচেয়ে শক্তিশালী লোক। যখনই কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে তুলনা করবেন, হোক সেটা আরনন্ত শোয়ার্জনিগার, হোক দারা সিং, হোক সেটা কিং কং। হোক সেটা হাজার গুণ বা লক্ষ গুণ শক্তিশালী। যখনই আল্লাহর সাথে পৃথিবীর কোন কিছুর তুলনা হবে— সে আল্লাহ নয়। তার সমতুল্য কেউ নেই কিছু নেই। এ হল আল্লাহর চার লাইনের সংজ্ঞা। আপনি যে ঈশ্বরের পূজা করছেন সেই ঈশ্বরকে সূরা এখলাস দিয়ে টেউ করলন— যদি পাশ করে তাহলে সতি্যুকারের ঈশ্বর, তা না হলে নকল ঈশ্বর।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কি? পাপের প্রকারভেদ কি? আর এ পাপের সাথে হিন্দু বা খ্রিষ্টান ধর্মে যে পাপের কথা বলা হয়েছে তার পার্থক্য কি?

উত্তরঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কিং আর হিন্দু বা খ্রিষ্টান ধর্মের পাপের সাথে এ পাপের পার্থকাটা কোথায়ং

এক কথায় ইসলাম ধর্মে পাপ মানে আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো অমান্য করা। আল্লাহ আমাদের যা নির্দেশ দিয়েছেন, যদি তার বিরুদ্ধে যান সেটাই পাপ। যেমন- আল্লাহ বলেছেন তোমরা ইবাদত কর। যদি ইবাদত না করেন তাহলে পাপ করছেন। আল্লাহ বলেছেন তোমরা মদ খেয়ো না। যদি খান তাহলে পাপ করছেন। তাহলে আল্লাহর আদেশ অমান্য করাই পাপ। আর সব ধর্মে পাপের সংজ্ঞা এটাই। হিন্দু আর খ্রিষ্টান ধর্ম একই কথা বলছে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আজকে এ অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুবই তালো লাগছে। আপনার এ মূল্যবান কথাওলে। সবার কাজে আসবে। আমরা আপনার কথা ওনে খুবই মুগ্ধ হয়েছি। অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে। আমি রামদাস। ইলেকশন বোর্ডের পার্সেস অফিসার। আমি একজন হিন্দু তারপরেও ইসলাম ধর্মকে অনেক শ্রদ্ধা, আর ভালোবাসি। আমি আপনার মতের সাথে একমত যে হিন্দু ধর্ম কখনোই মূর্তি পূজা সমর্থন করে না। আসলে আমাদের হিন্দু ধর্মকে প্রভাবিত করেছে তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা। তারা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। শতকরা নব্বই ভাগ হিন্দু ভুল পথে চলে যাচ্ছে। বেদ আর উপনিয়দ কখনই মূর্তি পূজার কথা বলে না। যেটা বলা হয়েছে সেটা রুহ। এটার কথা বলা হয়েছে "রুহ খোদাকি এনায়েতে হ্যায়"। এ রুহকে খ্রিষ্ট ও হিন্দু ধর্মে বলা হয় আত্মা আর ইসলাম ধর্মে বলা হয় রুহ। এটা খুবই দুর্ভাগ্য যে, সব ধর্মের ধর্মীয় নেতাই মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে এবং করছে। আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ। আপনার কাছে আমার প্রশু – আমার আগে এ ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলেছিলেন যে ইসলামের অতীত ইতিহাস খুব গৌরবের। তবে বর্তমানে ইসলাম সবার কাছে একটা হাঁসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। এর কারণ ইসলামের নেতারা ঠিক হিন্দু নেতাদের মতই তাদের অনুসারীদের ভুল বলছে। ভুল জিনিস শিখাঙ্গে। কোন হিন্দু কোন মুসলিমকে কিংবা কোন মুসলিম কোন হিন্দুকে যদি রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচায়, এখানে কি এমন হতে পারে যে, হিন্দু-মুসলিমের রক্ত নিলে সে মুসলিম হয় যাবে, কিংবা মুসলিম কোন হিন্দুর রক্ত নিলে সে হিন্দু হয়ে যাবে? এটা আমার প্রথম প্রশু। এখানে যার জীবন বাঁচলো. সে তো দোয়া করবে, বলবে আসো বাবা আসো আমার জীবন বাঁচিয়েছো। এখানে তো জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন । এখানে কি ধর্মের গুরতুটা বেশী। আর এখানকার লোকজন আত্মাকে চিনতে চায় না : বস্তুর চাহিদা মিটলেই তার। খুশি। ইসলাম সবাইকে ভালোবাসার কথা বলে। যদিও সব ধর্মই ভালোবাসার কথা বলে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম সেই ভালোবাসা অর্জনের কথাও বলে। এজন্য ইসলামে যাকাত আছে যা দিয়ে গরীব ও প্রতিবেশীকে সাহায্য করা যায়। গরীবের মেয়ে বিয়ে হচ্ছে না বিয়ে দিয়ে দাও, গরীবকে সাহায্য করা। অন্য কোন ধর্মই ইসলামের মত এত মহান কিংবা উদার নয়। এটা খুবই মহান ধর্ম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ হচ্ছে না । তাই আগের ভদুলোক বললেন মাদ্রাসাগুলো স্বচ্ছ হওয়া উচিত। সত্যি বলতে ধর্মীয় নেতাদের বোকামিও অদুরদর্শিতার করেও ইসলাম ধর্ম উপরে উঠছে না। বরং বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। খ্রিষ্টান ধর্ম পৃথিবীতে রাজত্ব করতে চায়, তারা ইসলামের ক্ষতি করতে চায়। ইসলামের প্রতি খ্রিষ্টানদের মনোভাব বিরূপ। হিন্দু ধর্ম এখানে ঠিক থাকতে চায়। এরাই ধর্মীয়

নেতা। তারা জানে না রুহ কি? রুহ হল আল্লাহর দয়া। উপনিষদে আছে, ইসলামে আছে, বাইবেলে আছে। ছিতীয় প্রশ্ন— হিন্দু ধর্ম নারীকে খারাপ চোখে দেখে। ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মও খারাপ চোখে দেখে। যে পুরুষকে জন্ম দিন নারী, সেই পুরুষই নারীকে ছোট করছে। সে হোক হিন্দু, খ্রিষ্টান বা মুসলিম। এভাবে দেখবেন সব ধর্মেই একই রকম অবস্থা চলছে। সব ধর্মই এখন ধ্বংসের পথে যাছে। নারীকে কোন ধর্মেই সম্মানের চোখে দেখা হয় না। সকল ধর্মই নারীকে সব সময় খারাপ চোখে দেখে। ইসলাম কি বলেং যে দিন কেয়ামত হবে তার মানে মহাপ্রলয়, ইসলাম ধর্ম কেয়ামত সম্পর্কে কি বলছেং

উত্তর ঃ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ এই ছােট্ট বক্তব্যের জন্য। ভালাে কথাগুলাের জন্যও ধন্যবাদ। আপনি আমার কথা, ইসলাম ধর্মের কথা বললেন। আমার কথা যদি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আপ্তাহ তায়ালার। বললেন আমি জানি, অনেক জানি। কিন্তু আমি নিজেকে বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন ছাত্র মনে করি। আপনি দুটো প্রশ্ন করন্ধেন প্রথমটা রুহ নিয়ে, এরপর নারী নিয়ে, এ ছাড়াও আপনি বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। আপনি বললেন তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা সমস্যার মূল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি একমত। এ ছাড়াও আপনি বললেন যে, ইসলামের বদনাম করা হচ্ছে। ইসলামের ধর্মীয় নেতাদের কারণে এটা হচ্ছে। আমি ইসলামের ধর্মীয় নেতাদের উপর দােষ চাপাঝা না। দৃ'একটা কুলাঙ্গার থাকতে পারে, খুবই সামান্য। হাতে গোনা কয়েকজন নেতা থাকতে পারে যারা ভুল পথে নিছে, কিন্তু এরা সংখ্যায় নগণ্য। মিডিয়া তাদের বেছে নেয় আর এমনভাবে তুলে ধরে যেন ইসলামের প্রত্যেক ধর্মীয় নেতারাই এরকম। তাই ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নেতা, বিশেষজ্ঞ, ওলামার কথা যদি বলেন, তাদের আমি ভালােবাসি, শ্রদ্ধা করি। হাতে গোণা কয়েকজন মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়, তবে সামাগ্রিকভাবে তারা ভালাে কথা বলেন, তারা ইসলামের কথা বলেন, আমরা তাদের ভালােবাসি, শ্রদ্ধা করি। অন্য ধর্মের চিত্রটা আলাদা।

অন্যান্য ধর্মের অধিকাংশ ধর্মীয় নেতারা তাদের অনুসারীদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়তে দিতে নারাজ। যেমন আপনি বললেন, হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজার কথা বলে না কিন্তু ৯০ ভাগ হিন্দু মূর্তি পূজা করে কারণ নেতারা চায় না যে অনুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ক। আপনার প্রশ্নে আসি। বললেন যে, কোন হিন্দু এক মুসলিমকে রক্ত দিল, সেই মুসলিমের জীবন বাঁচল। জীবন বাঁচানোই বড় কথা, এখানে সমস্যা কিঃ সেই মুসলিম কি হিন্দু হয়ে যায়ঃ বা হিন্দুকে রক্ত দিলে কি সেই হিন্দু মুসলিম হয়ে যায়ঃ

সুরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَمَنْ احْياها فَكَأَنَّهَا احْيا النَّاسَ جَمِيْعًا .

অর্থ ঃ "যদি কেউ কোন মানুষের জীবন বাঁচায়, তবে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচালো।

অর্থাৎ, যদি কেউ কারো জীবন বাঁচায়, মুসলিমকে হিন্দুকে রক্ত দিক বা মুসলিম রক্ত দিক, সে যেন পুরো মানব জাতিকেই বাঁচালো। একই আয়াতে আরো বলা হয়েছে, যদি কোন মানুষ কাউকে হত্যা করে আর সেটা হত্যা বা বিশৃত্র্যলা তৈরির অপরাধ না হয়, সে যেন সমগ্র মানব মানুষ জাতিকেই হত্যা করলো। কোন মানুষের জীবন বাঁচানো অত্যন্ত ভালো কাজ, উচুমানের কাজ, কিন্তু কারো আখেরাত বাঁচানো তার চেয়ে আরো ভালো কাজ। আমি আগে ডাক্তার ছিলাম। মনে করেছি এটাই হলো শ্রেষ্ঠ পেশা। মানুষের জীবন বাঁচানো। আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম তেবেছিলাম একটা মহান পেশা। ঠিক তাই। তবে এর চাইতেও ভালো কাজ আছে– পবিত্র

কোরআনের সূরা ফুসিলাতের ৩৩ আয়াতে উল্লেখ করা আছে— 'কোথায় সেই লোক যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে। যে সংকর্ম করে আর বলে যে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।" তাই একজন শরীরের ডাক্তার থেকে হয়েছি আত্মার ডাক্তার। এটা আরো ভালো পেশা। তাহলে রক্ত দিয়ে কারো জীবন বাঁচানো ভালো কথা, তবে কাউকে সত্যিটা জানানো তার আথেরাত বাঁচানো আরো ভালো কাজ। আমার কাজ হলো মানুষের কাছে ধর্ম প্রচার করা। মুসলিমদের বলি কোরআন মেনে চলুন, আর শেষ নবীকে মেনে চলুন অনুসরণ করুন। আর হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানদের বলি যেটা কমন অন্তত সেটা মেনে নেন। আমাদের মাঝে যেওলো একই রকম যেওলো মেনে নেন। যেওলো আলাদা যেওলো নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। আমি বাঁচাতে চাইছি তার আথেরাতকে। আথেরাত বাঁচানো ইহকালের জীবন বাঁচানোর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এটা জীবনটাও ভালো গুরুত্বপূর্ণ, যখন দোয়া করি দুটোর জন্যই করি। হে আল্লাহ! আমাকে ইহকাল ও পরকালে ভালো রাখো। এবং আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। তবে এ জীবনের চাইতে পরকাল অনেক উপরে। সূরা তাহরিমের ১১ নম্বর আয়াতে হয়েছে—

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَشَلَا لِلَّذِيْسَنَ الْمَنُوا الْمُرَاثُ فِرْعَسُونَ اذْ قَالَتْ رُبِّ ايُنِ لِى عِنْسَدَكَ بَيْنًا فِى لَجَنَّذِ.

অর্থ ঃ "ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া (রা) আল্লাহর কাছে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি এ পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে তোমার কাছে জান্লাতে একটি ঘর চাই।"

দেখুন পৃথিবীর সব চাইতে ধনী লোক, রাজা ফেরাউনের স্ত্রী তার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে চাচ্ছেন আখিরাত। আপনার সঙ্গে একমত, মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষের জীবন বাঁচানো খুব ভালো কাজ। তবে করে। পরকালের জীবন বাঁচানো আরো ভালো কাজ। আমি এখানে কি করছি- মানুষকে বলছি, সাদৃশ্যগুলো অন্তত মেনে চলেন, যেগুলো আলাদা সেগুলো বাদ দেন। যেমন- মূর্তি পূজা করা যাবে না, আরাহ কেবল একজন, অন্তিম শ্বিকে মানতে হবে। তাহলে আমরা এক হবো। কেবল নাম দিয়ে কেউ কখনো মুসলিম হয় না। আব্দুল্লাহ, জাকির, সুলতান নাম হলেই মুসলমান নয়। মুসলিম মানে যে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে। আগে এক বোনকে আমি বলেছিলাম, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন, আপনাকেও বলছি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আর আল্লাহ তায়ালার লান্ট ও ফাইনাল টেন্টমেন্ট হলো পবিত্র কোরআন। এটার কথা আপনাদের ধর্মগ্রন্থে আছে, সেটার কথা মানতে হবে। বাইবেলও আছে সেটাও মানতে হবে। আমি অনুরোধ করবো আসেন, আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি, সবাই একসাথে থাকি আর আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করি। মানুষ সাধারণত লেবেল জিনিসটা পছন্দ করে না। যেন লেবেলটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সূরা আমরানের ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

رَّ التَّذِينَ عِنْدُ اللهِ الْإِسْلَامُ.

অর্ধ ঃ আরাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম ۱ рет сом

यिक আরাহর কাছে আত্মসমপূর্ণ করেন আপনার পরকালের জীবনটা বেঁচে যাবে।

আপনি নারীদের কথা বললেন। বললেন সব ধর্মই নারীদের খারাপ চোখে দেখে। হিন্দু ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, ইসলামের কথাও বললেন। বলেছেন, মুসলিমরাও খারাপ চোখে দেখে। মুসলিম মানে যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। আর সত্যিকারের মুসলমান কখনো নারীর দিকে খারাপ চোখে তাকাবে না। যদি কেউ এমনটি করে সে মুসলিম নয়। মানুষ ৩ধু নারীর হিজাবের কথা বলে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তরুতেই বলেছেন পুরুষের হিজাবের কথা। পবিত্র কোরআনের সূরা নূরের ৩০ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُكُلْ لِلْمُوْهِمِنِيْشِنَ يَكُفُضُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَكُنْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزَكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيشِرُهُ سَا يَصَنَعُونَنَ ـ

অর্থ ঃ "মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে আর লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"

কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে তাকালে, তার মনে যদি কোন খারাপ চিন্তা আসে তবে সে দৃষ্টি নিচু করবে। আপনাদের বেদেও একথা আছে। ঋগবেদের ৮নং গ্রন্থের ৩৩ অনুচ্ছেদের ১৯ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে- "ব্রাগ্য তোমাদের নারী করে বানিয়েছেন। সূতরাং দৃষ্টি নিচু রাখ আর মাথার উপর কাপড় দাও।" হিন্দু ধর্মগ্রন্থওলে। নারীদের সন্মান করে তবে নারীদের ছোট করে এমন কথাও আছে, সেগুলো বলতে চাই না। যদি মনু শৃতি পড়েন, সেখানে নারীদের বিরুদ্ধে অনেক কথা আছে, আমি সেগুলো এখানে বলব না। কারণ আমি চাই না কেউ একথা বলুক ডাঃ জাকির নায়েক হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করছেন। পবিত্র বাইবেলেও নারীদের সম্পর্কে ভালো কথা আছে আবার খারাপ কথাও আছে। ভালোগুলো এখানে বলতে পারি, খারাপ কথাগুলো এখানে বলতে চাচ্ছি না। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পবিত্র কোরআনের এমন একটা আয়াত দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলছে। একটা সহীহ হাদীস দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলেছে। হাা, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এমন কি কিছু মুসলিম আছে তারা তথু নামেই মুসলিম। তারা মেয়েদের দিকে তাকাতে পারে, মেয়েদের উত্যক্ত করতে পারে। তবে তারা সন্ত্যিকারের মুসলিম নয়। আপনি বললেন ইসলাম আর মুসলমানরা মেয়েদের খারাপ চোখে দেখে। যদি এ কথাটা বলে থাকেন, ভল বলেছেন। যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা বলেন, যে নারীদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে। আমি মেনে নেব। যদি বাইবেলে নারীদের বিরুদ্ধে বলা কথাওলো উদ্ধৃতি দেন, আমি মেনে নেব। তবে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পবিত্র কোরআনের এমন একটা আয়াতও নেই যেটা নারীদের বিরুদ্ধে কথা বলে। এমন একটা সহীহ হাদীসও নেই যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলেছে। সত্য কথা হলো- মুহাম্মদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি নারীদের উপরে তুলেছেন। আর তাদের সমান অধিকার দিয়েছেন। আপনি যথন বললেন ইসলাম নারীদের অসমান করে, কথাটা ঠিক নয়। তবে, কিছু বাজে লোক আছে যারা এওলো করতে পারে। এখন ধরেন– মার্সিডিজ গাড়ি কত ভালো এটা জানার জন্য ড্রাইংডি সিটে যদি কোন আনাড়িকে বসান আর গাড়িটা যদি একসিডেন্ট করে, কাকে দোষ দেবেনং গাড়ি, না ড্রাইভারকেং ড্রাইভারকে দোষ দেবেন। মার্সিডিজ কেমন এটা জানতে চেক করেন এতে কি কি আছে, এভারেজ স্পীড কেমন, পিকআপ কেমন, গিয়ার রেসিও কেমন, নিরাপন্তা ব্যবস্থাগুলো কি কিং তেমনি ইসলামকে বিচার করতে চাইলে- পবিত্র কোরআন আর সহীহ হাদীস পড়েন। নাম মাত্র মুসুলিমদের দেখবেন না। যদি গাড়িকে পরীক্ষা করতে চান তাহলে পাকা ড্রাইভার বসান। শ্রেষ্ঠ মুসলিমের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাইবেলের বুক অব জেনেসিস তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬ অনুদেহদে মহান ঈশ্বর বলেছেন, তোমরা নারী, তোমরা খুব যন্ত্রণা নিয়ে সন্তানের জন্ম দেবে। এটা নারীদের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ, গর্ভধারণ নারীদের শান্তি। একই ক্লেত্রে ইসলাম উদার ইসলাম ধর্মে গর্ভধারণ নারীদের জন্য সম্মানের। সূরা নিসার ১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— "গর্ভধারিণী মাকে সম্মান করো।"

সুরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

**অর্থ ঃ** আমি মানুষকে তাদের বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।

মা অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তান গর্ভধারণ করেন। অনেক কষ্ট পেয়ে সন্তানের জন্ম দেন। নবীজি বলেছেন"তোমরা যদি তোমাদের মাকে সোনার পাহাড় এনে দাও তারপরেও তোমাকে গর্ভধারণের ঋণ শোধ হবে না
ইসলাম এমন সন্মানের কথাই বলছে।

সহীহ বখারীর ৮ খণ্ডের বুক আদাব ২য় অধ্যায়ের ২নং হাদীসে উল্লেখ আছে- "একবার এক লোক নবীজির কাছে এসে বলন, হে আল্লাহর নবী। এই পৃথিবীতে কাকে সবচেয়ে বেশী সখান দেখাৰো? নবীজি বললেন. ভোমার মা। লোকটা বলল, এরপর কাকে? নবীজি বললেন, ভোমার মা। লোকটা বলল, এরপর কাকে? নবীজি বললেন, ভোমার মা। লোকটা বলল, এরপর কাকে? নবীজি বললেন তোমার বাবা।" তার মানে চার ভাগের তিন ভাগ পাচ্ছেন মা আর বাবা পাচ্ছেন এক ভাগ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মা গোল্ড মেডেল পাচ্ছেন, দিলভার পাচ্ছেন এবং ব্রোঞ্জ মেডেলও পাচ্ছেন। আর বাবা একটি সান্তুনা পুরস্কার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ইসলাম আমাদের এমনটাই শেখায়। তবে আপুনার কথা মানি। পশ্চিমা বিশ্ব নারীদের স্বাধীনতার কথা বলে অথচ তারাই নারীদের ছোট করছে। আসলে তারা স্বাধনীতার কথা বলে শারীরিক অত্যাচার করে। তাদের সম্মান কেড়ে নেয়, আত্মার অবযাননা করে। পশ্চিমা বিশ্ব বলে তারা নারীদের উচতে বসিয়েছে। আসলে নিচে নামিয়েছে। তাদেরকে বানিয়েছে উপপত্নী, রক্ষিতা আর' সমাজের প্রজাপতি। যারা রয়েছে আর্ট আর কালচারের রঙিন ক্যানভাসে। আর্ট আর কালচারের দোহাই দিয়ে তারা কি করছে? তাদের মেয়েদের বিক্রি করছে। তাদের মায়েদের বিক্রি করছে। তারা মাকি মেয়েদের উপরে তুলছে। সাধারণত বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনেই দেখাবেন নারী আছে। পণ্যটার সাথে হয়ত নারীর কোন সম্পর্কই নেই। মোটর সাইকেলের বেশির বিজ্ঞাপনেই দেখবেন মেয়ে আছে। কতজন মেয়ে মটর সাইকেল চালায়ে? কিন্তু বিজ্ঞাপনে মেয়ে থাকবেই। তারপর মোট গাভির বিজ্ঞাপন, সেখানেও মেয়ের।। আমার এক বন্ধু একবার বলেছিলো, বিএমভব্লিউর একটা বিজ্ঞাপন, মার্সিভিজ বেঞ্জ খুব ভাল গাড়ি। তরুণদের প্রিয় হলো বিএমডব্লিউ। এর স্পিড বেশী। পিকআপ ভালো। তো বিএমডব্লিউর একটা অ্যাডে বিকিনি পরা এটা মেয়ে দাড়িয়ে আছে। আর নিচে লেখা "এখনি চালানো শুরু করুন।" কার কথা বলা হয়েছে মেয়েটা না গাড়িটা? বিক্রি করছে মেয়েদের, বিক্রি করছে মায়েদের। ইসলাম ধর্ম নারীদের সন্মান করে, মায়েদের সন্মান করে, বোনদের সন্মান করে। তাদের শ্রন্ধা করি, ভক্তি করি আমরা সন্মান করি।

প্রশ্ন ঃ আমি বিনয় কুমার। আমি একজন পেইন্টার। আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করবো। মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইবি ওয়াসাল্লাম নিজের কথা বাইবেল বা অন্য বই থেকে কপি করা নিয়ে আপনার ওয়েবসাইটে দুটা যুক্তি দেখিয়েছেন। সেখানে আপনি বলেছেন যে, নবী মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সময়ে বাইবেলের কোন আরবী অনুবাদ ছিল না। কিছু সহীহ আল বুখারী ৬ খণ্ডের ৬০ নং গ্রন্থ ৪৭৮ নম্বর হাদীস বলছে যে গসপেল গুলো আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছিল। এটা অনুবাদ করেছিলেন বারাক। এখানে আরেকটা ব্যাপার হলো— আপনি বললেন মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরক্ষর, ছিলেন বলে পড়তে পারতেন না। যেমন পবিত্র বাইবেল। কিছু আমি এ উত্তরে সন্তুষ্ট নই। কারণ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা ধার করার জন্য মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শিক্ষিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে প্রয়োজন ছিল মুহামদ (সঃ) গুনবেন আর নিজের ইচ্ছেমত কিছু বেছে নিবেন। এ কথাগুলো শোনার পর মুহামদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো সংশোধন করেছেন। তারপর তিনি ধর্মীয় আবরণে সেটাকে ঢেকে দিয়েছেন। আর দাবী করেছেন এটা আলাহর আসমানী কিতাব।

উত্তর ঃ ভাই আপনি খ্ব সৃন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়েছেন ওনে খুব ভালো লাগছে। ইনশাআল্লাহ আপনি সভ্যের পথে আসবেন। আমার মনে হয় আপনি খ্রিষ্টান। আপনার নাম বিনয় কুমার। ভাই বললেন- আমি দুটো যুক্তি দেখিয়েছি। দুটো না, অনেগুলো যুক্তি দেখিয়েছি। আপনি বেছে নিয়েছেন ওই দুটো। ওই দুটো আপনার চোখে পড়েছে। তবে আমি ওধু দুটো যুক্তি দেখাইনি। এ দুটো ছাড়া আরও যুক্তি দেখিয়েছি। একটি যুক্তি দেখিয়েছিলাম যে, নবীজি সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উশ্বী।

সূরা আনকাবৃতের ৪৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

অর্থ ঃ "আমি সর্বশেষ নবীকে পাঠিয়েছি নিরক্ষর যাতে করে মিধ্যাচারীরা কোন রকম সন্দেহ পোষণ ন। করে।"

একজন নিরক্ষর লোকের জন্য কাজটা অত্যন্ত কঠিন, এটা অবশ্যই মানবেন। আর যে লোক পড়তে পারে—
তার পক্ষে নকল করা সহজ কাজ। কারণ সে পড়তেও পারে, ভনতেও পারে। যে মানুষটা নিরক্ষর সে ওধু ওনতে
পারে তার জন্য আরো কঠিন হবে। তাহলে তর্কের খাতিরে অন্তর এটুকু মেনে নেবেন যে কাজটা কঠিন। এটা
মানেনা আমি অনেক পয়েন্ট এবং যুক্তি বলেছিলাম, এটা একমাত্র পয়েন্ট না। অনেকওলো পয়েন্টের মধ্যে এটা
একটা। এরপরে আরো অনেক যুক্তি আছে। আপনি বললেন যে, আমি সেখানে বলেছি তখন বাইবেলের আরবী
সংস্করণ ছিল না। আমি এখনো সেই কথাই বলছি। আপন সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বারাকার কথা বললেন,
হাা– বারাকা গসপেল সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু কোথাও এ কথা বলা নেই তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তাই আমি
আপনাকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করছি। আমি খ্রীষ্টানদের কথাই বলছি। প্রথম ব্যর বাইবেল লেখা হয়েছিলো দশম
শতাব্দীতে। তার মানে খ্রিষ্টান বিশেষজ্ঞরা অনেক দেরী করে লিখেছেন। আর বাইবেলের প্রথম যে আরবী অনুবাদ
হয়েছিল সেটা নবীজির কয়েকশা বছর পরের কথা। বারাকা আসলে বনী ইসরাঈল ছিলেন। খ্রিষ্টান ধর্ম সম্পর্কে

জানতেন। আরবীও জানতেন। তিনি আসলে অনুবাদ করেননি। হয়ত কিছু নোট লিখেছেন। তবে পুরো বাইবেলের অনুবাদ অসম্ভব।

সহীহ বুখারীর কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, বারাকা বাইবেল অনুবাদ করেছেন। আপনাকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করতে পারি। এটা বলা আছে যে, বারাকা খ্রীষ্টানদের আইন আর বাইবেল সম্পর্কে জানতেন। হয়ত কিছ নোটও লিছেলেন। সালমান রুশদীর কথা তো তনেছেনঃ সালমান রুশদীর বইতেও কোরআনের কিছু আয়াত আছে, কিন্তু বইটাকে তাই বলো তো কোরআন বলা যাবে না। সালমান রুশদী বই লিথেছেন কোরআনের বিরুদ্ধে। আর সেই বইতে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত ছিল। তার মানে এই না যে, সেটা কোরআন। এছাড়া আমিও অনেক বই লিখেছি। আমার বইতেও কোরআনের আয়াত দিয়েছি। তার মানে সেগুলোকে কোরআন বলা যাবে না। এটা বলতে পারবেন না যে, ডা. জাকির নায়েক কোরআনের অনুবাদ করেছেন। আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন, সেখানে অনেক কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছি। সেগুলোকে কোরআন বলা যাবে না। এওলো তো উদ্ধৃতি। এ ছাড়াও আরো বললেন যে, নবীজি বাইবেলের ভুলগুলোকে তথরে নিয়েছেন। আচ্ছা আপনার পয়েন্টটা খব সুন্দর। আমি একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম, "বাইবেল এভ কোরআন ইন দি লাইট অব সায়েন্স।" সেখানে প্রমাণ করেছিলাম যে, বাইবেলের অনেক বৈজ্ঞানিক ভূল আছে। যেমন বুক অব জেনেসিসের ১ম অধ্যায়ে বলা আছে, এ বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার হিসেবে ছয় দিনে। বলা হয়েছে যে, চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। বুক অব জেনেসিসের ১ম অধ্যায় ১৬-১৯ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে- সূর্য সৃষ্টি হয়েছে চতুর্থ দিনে। এরকম আরো অনেক কথা আছে। আপনি যদি বলেন নবীজি এগুলো নিয়ে ওদ্ধ করেছেন যেমন চাঁদের যে আলো তার নিজস্ব আলো না, প্রতিফলিত আলো; সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে আছে– চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো। কোরআন বলছে, বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে ছয়টা লম্বা সময়কাল ধরে। আপনি কি তাহলে বলছেন নবীজি এতলো তদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি কি বিজ্ঞানী ছিলেন। অবশ্যই না। এটা আল্লাহর আসমানী কিতাব। আমার পুরো বক্তব্য শোনেন। কোন একটা অংশ বিশেষ গুনে আমার কথা নিয়ে মন্তব্য করবেন না। যদি তর্কের খাতিরে এটা মেনেও নিই, যে তিনি বাইবেল থেকে অনুবাদ করে পরে শুদ্ধ করে নিয়েছেন, কোন মানুষের পক্ষে এটা কি সম্ভব?

টোদ্দশ বছর আগে বাইবেলের সবগুলো ভূল তদ্ধ করবেন তিনিঃ এটা অসম্ভব। এতে প্রমাণ হয় যে, তিনি এটা লেখেন নি। এটা লিখেছেন আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসেছে।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম ময়ুর। আমি আমার এক অমুসলিম ভাইয়ের পক্ষে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। সে মাইকের সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। আমি কি প্রশ্ন হলো? আমি মুসলিম হয়েছি। প্রশ্নটা হলো- জাকির ভাই যেসব প্রশ্নের কথা বলেছেন এমন কি হতে পারে এই ভবিষ্যত বাণীগুলো পরে কেউ লিখেছে? যাতে ইসলাম ধর্মকে অন্য উপায়ে প্রচার করা যায়।

উত্তর ঃ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এটা কি সম্ভব যে সকল গ্রন্থের ভবিষ্যদাণীগুলো পরে কেউ লিখেছে? হাঁ। হতে পারে। যদি পরে কেউ না লেখে, যদি ধর্মগ্রন্থগুলো বিশুদ্ধ হয় তাহলে মানবেন যে, এটাই আল্লাহর বাণী, তাহলে নবীজিকেও মানবেন। যদি বলেন এগুলো পরে কেউ লিখেছে তাহলে আপনার ধর্মগ্রন্থগুলো অন্তদ্ধ। তাহলেও সেওলোকে বাদ দিতে হবে। আপনার ধর্মগ্রন্থওলো বাদ দিলে একমাত্র বিভন্ধ গ্রন্থ হলো এই কোরআন। দুভাবেই আপনি হারবেন।

প্রশ্ন ঃ আমি রমেশ কুমার। নয়াদিল্লি থেকে এসেছি। আমি একজন ধর্মযাজক। আপনার বক্তব্যে বললেন কোরআন হল চ্ড়ান্ত। আমার একটা প্রশ্ন আছে। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কোরআনের হাফেজ মারা গিয়েছিলেন। তাই অনেকে মনে করেন যে, আবু বকরের সময় পবিত্র কোরআন হারিয়ে গেছে। সহীহ বুখারীর ৬নং খডের ৫১০ নং হাদীস বলছে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হারেমীয়ার লোকদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। তখন তিনি পবিত্র কোরআনের কিছু আলাদা সংস্করণ পেলেন, তখন ওসমান কোরআন লিখলেন। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন আমি কোরআন নাযিল করেছি আমিই সংরক্ষণ করবো। কিন্তু কোরআন সংরক্ষিত হয়নি। আমি জানতে চাই, কোরআন, কখন, কোথায়, কিভাবে, কার মাধ্যমে বিকৃত হয়েছে?

উত্তর ঃ ভাই আপনি সূরা হিজরের ৯নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন যেখানে আল্লাহ বলেছেন, আমি কোরআন নায়িল করেছি আর আমিই এর সংরক্ষণ করবো। তাহলে কোরআন বলছে যে, কোরআন বিকৃত হয়নি। আল্লাহ বলছেন যে, কোরআন বিশুদ্ধ। তাহলে সহীহ বুখারী কেন বলছে যে, হয়রত আবু বকরের সময়ে কোরআন হারিরে গেছে ?

ত্তীয় খলিফা হযরত ওসমান কোরআনের অনেক সংকরণ পেলেন। এটা কিভাবে হল? ভাই সহীহ বুখারীর যে কথাটা বলছেন সেটা ঠিক। যেটা হযরত ওসমান (রা) পেয়েছেন সেটা হল বিভিন্ন আঞ্চলিক বাচনভঙ্গি। যেমন ইংরেজ ভাষায় দেখবেন অনেক আঞ্চলিক বাচনভঙ্গি আছে। একই ইংরেজি সাউথ-ইভিয়ানরা একভাবে বলে, ইংরেজরা একভাবে বলে। হায়দ্রাবাদীদের বাচনভঙ্গীটা আলাদা। আমি সে ভাষায় বক্তব্য দিতে পারবো। আমার ন্ত্রী একবার আমাকে বলেছিলেন, তুমি হায়দ্রাবাদী ভাষায় বক্তবা দাও না কেনঃ বোম্বেরে ভাষা আবার অন্যরকম। তাহলে একেক জায়গার ভাষা-বাচনভঙ্গি একেক রকম। সেই একইভাবে সে সময় হযরত ওসমান (রা) দেখলেন অনেক বাচনভঙ্গী। আমাদের নবীজি সাতটা বাচনভঙ্গীর অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই আঞ্চলিক উচ্চারণ করতে গিয়ে ভুল হয়েছিলো। এই ভুল ওধরানোর জন্য হয়রত ওসমান বললেন এটাকে চ্ডান্ত করো। আমরা এখানে ভদ্ধভাবে সবাই এক উচ্চারণ করবো। তাহলে বুঝতে পারলেন যে, তিনি বাচনভঙ্গি ভদ্ধ করেছেন। আমেরিকান বাচনভঙ্গি আলাদা, ব্রিটিশ বাচনভঙ্গি আলাদা, নিউজিল্যান্ডের বাচনভঙ্গি আলাদা। কিছু গ্রহণযোগ্য, কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। ওসমান (রা) সংশোধন করেছিলেন বাচনভঙ্গি। মহানবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় যখন কোরআন নাযিল হত, লেখক থাকতো। নবীজি যা তনেছেন, লেখকদের তা বলতেন, সাহাবাগণ লিখে নিতেন। নবীজি আবার চেক করতেন। যায়েদ বিন ছাবিত ছিলেন প্রধান ওহী লেখক। আরো অনেকে ছিলেন। এছাড়া অনেক সাহাবী নবীজির কাছে আয়াতগুলো শুনতেন আর বাসায় গিয়ে লিখে রাখতেন। এখানে ধরেন কেউ আমার লেকচার ওদল, তারপর বাসায় গিয়ে লিখলো। এটা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। অবিকল আমার মত হবে না। আমি যদি চেক করে নোট দিই, এটা লিখেন, আবার পড়েন, এটা ভূল হয়েছে ওধরে নেন। তাহলে কোরআনের যে কপিটা আমাদের নবীজির কাছে ছিল সেটা তিনি নিজেই চেক করেছিলেন। এটা দেয়া হয়েছিল তাঁর স্ত্রী, হযরত ওমর (রা)-এর মেয়ে বিবি হাঞ্ছা (রা)-এর কাছে। এটা বিবি হাফ্ছার কাছে ছিল। পরে মানুষজন নিজে থেকেই লেখা ওক্ব করলো। তাদের স্কৃতি থেকে সেখানে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। পবিত্র কোরআন কিন্তু ভুল নয়। যদিও সেখানে বেশ কিছু লোকের লেখা নোট ছিল অন্যরা বুঝতে পারতো না যে এটাই ওদ্ধ কোরআন না ভুল কোরআন। হযরত ওসমান দেখলেন এখন তো মানুষ ভুল বুঝতে ওক্ব করবে। সিদ্ধান্ত নিলেন এখন আমি কোরআনের সঠিক কপি করবো, তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেটাকে ছড়িয়ে দেব। আর মুসলিমরা বুঝতে পারবে যে এটাই আসল। কোরআনের পরিবর্তন হয়নি। হযরত ওসমান ছাহাবাগণকে নিয়ে একটি কমিটি বানালেন। তারপর অরিজিনাল থেকে কপি করলেন। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন। এরকম একটা কপি এখনো তাসখনে আছে। এছাড়া তুরস্কের কপটাকি মিউজিয়ামে একটা আছে। যদি পরীক্ষা করেন, অবিকল একই কথা। এ ছাড়াও হাফেজরা আছেন। কথার কথা, যদি পৃথিবীর কোরআনের সব কপি পুড়িয়ে ফেলাও হয়, পৃথিবী ব্যাপি হাজার-হাজার হাফিজে কোরআন আছেন তারা আবার কোরআনের হবুহু কপি তৈরি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ আমি সুতপা সরকার। পেশার একজন শিক্ষিকা। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন। ইসলাম ধর্মে কর্ম আর মোক্ষলাভ সম্পর্কে কি বলা আছে? আর এ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের ধারণার সাথে পার্থকাটা কি?

উত্তরঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন ইসলাম ধর্মে কর্ম আর মোক্ষ লাভ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী কর্ম মানে কাজ। আমরা যে কাজগুলো করি, এ কর্ম করতে হবে ধর্ম অনুযায়ী। কিন্তু ধর্মীয় গুরুরা একটা দর্শনে বিশ্বাস করেন, যেটাকে সানসকারা বলা হয়। অর্থাৎ জন্ম আর মৃত্যুর চক্র। জন্ম-মৃত্যু এর পর আবার জীবিত হওয়া। অথবা মানুষের আথার ভ্রমণ করার থিওরী। তারা বিশ্বাস করে কেউ ভাল কাজ করলে পরবর্তী জীবনে সে জন্ম নেবে কোন উঁচু স্তরে। যদি খারাপ কাজ করে পরবর্তী জীবনে জন্ম নেবে কোন নিচু স্তরে। ভাল কাজ করলে মানুষ হয়ে জন্মাবে আর খারাপ কাজ করলে পত হয়ে জন্মাবে। হয়ত ইদুর, বিডাল বা তেলাপোক। হয়ে জন্ম নেবে। আর যদি ভাল-খারাপ এর মাঝে থাকে তবে মোক্ষ লাভ করবেন। জন্ম-মত্যুর চক্র থেকে বের হয়ে আসবেন। এটা হিন্দু ধর্মীয় গুরুদের দর্শন। তবে বেদে এর বল কোন কথা উল্লেখ নেই। বেদ হল হিন্দুদের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ অথচ সেখানে এর উল্লেখ নেই। তারা বলে যে, এ কথাগুলো ভগবত গীতায় আছে। ভগবত গীতার দুই অধ্যায়ের বাইশ অনুচ্ছেদে বলা আছে শরীর পোশাক বদলিয়ে নতন পোশাক পরে তেমনি আত্মা নতন শরীরে প্রবেশ করে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে পুনর্জনা বলে একটা কথা আছে। ঋগবেদের ১০ নং গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ের ৪-৫ অনুচ্ছেদে আছে- পুন মানে পরবর্তী, জন্ম মানে জীবন। পুণজন্ম মানে পরবর্তী জীবন। আমরা পরের জীবনে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা পৃথিবীতে একবার আসবো, মাত্র একবারই আসবো, আর আল্লাহর আদেশে মারা যাবো। একবারই মারা যাবো। আবেরাতে আবার জীবিত হব। তাহলে ইসলাম অনুযায়ী আমরা পৃথিবীতে একবারই আসবো, তারপর আল্লাহর আদেশে কেয়ামতের দিনে আবার জীবিত হব। কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে বেহেশত বা দোজখে যাবে। বেদও এমন কথাই বলছে। কিন্তু হিন্দু বিশেষজ্ঞরা এটা বোঝে না যে, কেন মানুষ ধনী হয়, গৱীব হয়, বোবা হয়, কেউবা স্বাস্থ্যবান। ঈশ্বরতো কোন অন্যায় করেন না। তাই তারা একটা দর্শন দাঁড় করালো জন্ম-মৃত্যু-জন্ম-মৃত্যু, আত্মার ভ্রমণ করে বেড়ানো। বেদের কোথাও একথা নেই। এমনিক ভগৰত গীতাও এমন কথাই বলছে। পুরনো জামা বাদ দিয়ে মানুষ যেমন নতুন জামা পরে

একইভাবে আত্মা পুরনো শরীর ছেড়ে নতুন শরীরে যায়, একবার। একবার মারা যাবেন। একবারই পুনজীবিত হবেন। তবে ইসলামে এ প্রশ্নুটার উত্তর রয়েছে। হিন্দু ধর্মগুরু এটা বুঝতে পারে না যে ঈশ্বর কেন এমন করবেন? কিছু মানুষ জন্ম থেকে বোবা, কেউবা স্বাস্থ্যবান, কারো হার্টের সমস্যা, কেউ গরীব আবার কেউ ধনী। কোরআনের সুরা মূলক এর ২নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

অর্থ ঃ আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।

এ জীবনটা পরকালের জন্য একটা পরীক্ষা। কেউ জন্মায় গরীব হয়ে, কেউ ধনী হয়েন ধনীদের ক্ষেত্রে কোরআন যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ধনীরা যাকাত দিতে পারে, নাও দিতে পারে। অর্থেকও দিতে পারে। হয় সে একশতে একশ পাবে, না হয় পঞ্চাশ পাবে। কোন যাকাত না দিলে সে তন্য পাবে। কিন্তু গরীব লোকেরা এক্ষেত্রে একশতে একশ' পাবে। কারণ গরীব লোককে তো যাকাতের পরীক্ষা দিতে হবে না। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন গরীব লোকের চাইতে ধনী লোকের বেহেশতে যাওয়া অনেক শক্ত। ধনীরা ভাববে, আমাকে এত যাকাত দিতে হবে। সে দিতেও পারি, আবার নাও দিতে পারে। তাই একেক জনের পরীক্ষা একেক রকম। এটা আমরা মানি না, মানাও যায় না যে আগের জন্মের পাপের কারণে কেউ অন্ধ হয়ে জন্মেছে। এটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। হয়ত এটা বাবা–মায়ের জন্য পরীক্ষা।

সূরা আনফালের ২৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

**অর্থ ঃ** এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের সম্পদ ও সন্তানেরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।

এমনও দেখা যায় বাবা-মা ধার্মিক কিন্তু তাদের সন্তান একেবারে জন্ম থেকেই অসুস্থ। দেখে কেউ হয়ত বলবে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না। যারা ইমানদার তারা বলবে এখনো আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। যত কঠিন পরীক্ষা হবে তত বিড় পুরস্কার হবে। হয়ত আল্লাহ তাদের জান্নাতুল ফেরদৌস দেবেন। যদি গ্রাজুয়েশন পাশ করেন আপনি হবেন বিএ, বিএসসি। আর এমবিবিএস পাশ করলে হবেন ভাক্তার। যত কঠিন পরীক্ষা তত বড় ডিপ্রি। আমরা মানি কেউ পাপী হয়ে জন্মার না। সবাই মাসুম হয়ে জন্মগ্রহণ করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে এ পৃথিবীতে বার বার আসবেন। ভাল কাজ করলে মানুষ হয়ে আসবেন আর খারাপ কাজ করলে পত বা অন্য কিছু হয়ে জন্মাবেন। এ কথাটা বেদের কোথাও বলা নেই। আর কোন আপনি একটু চিন্তা করেন। পৃথিবীতে অপরাধের মাত্রা বাড়ছে না কমছে? বাড়ছে। পৃথিবীতে সানুষের সখ্যা বাড়ছে না কি কমছে? বাড়ছে। তাহলে যুক্তি বলে— অপরাধের মাত্রা যদি বাড়ে ভাহলে মানুষ তো কমে যাওয়ার কথা। অন্য প্রাণী রাগর বাড়ার কিন্তু মানুষ কমছে না। এতেই প্রমাণ হয়, এ দর্শনটা ভূল।

Find More Islamic Ebook @ banglainternet.com